



প্রথম খণ্ড হত্যা—রহস্যপূর্ণ

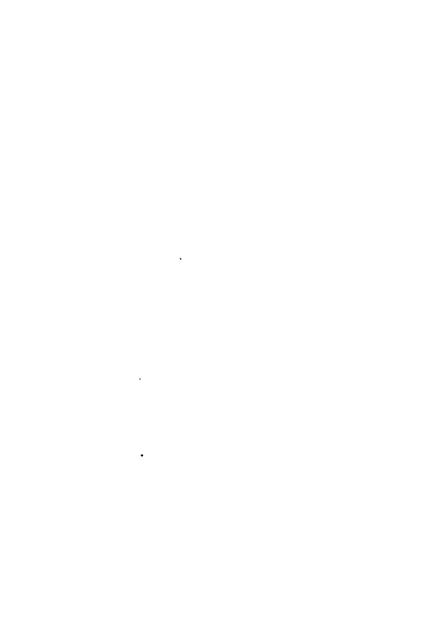

# হত্যা-ব্রহস্য ডিটেক্টিভ উপন্যাস

#### শ্রীপাঁচকড়ি দে-সম্পাদিত

# উপন্যাদ-দন্দৰ্ভ

(দারোগা-কাহিনী) Detective Series.

গোবিন্দরাম ১৯০
ভীষণ প্রতিশোধ ১৯৯০
রহস্থ-বিপ্লব ১৯০
ভীষণ প্রতিহিংসা ১১০
হত্যা-রহস্থ ১৯০
বিষম বৈফুচন ১৮০

শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধাার ২০১ নং কর্ণওয়ালিস খ্রাট ; অথবা, সম্পাদকের নিকটে ৭ নং শিবকৃষ্ণ দার লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।



# হত্যা-রহস্য।

#### প্রথম খণ্ড।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।



নগেরনাথ বাবু নবীন প্রস্থকার। অন্নদিনের মধ্যে সাহিত্য ক্রিক্টি ঠাহার বেশ নাম হইয়াছে,—একজন ক্ষমতাশালী ঔপস্থাসিক বর্ণিম পাঠকবর্ণের নিকটে এক্ষণে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী।

উপন্তাস সাধারণতঃ হুই প্রকার,—Romantic বা আনে ক্রিক্টিন বিশ্বনির করিছে ইপন্তাসে অনৈস্থানিক আছি বিশ্বনির স্থাবিশ করিতে হয়; এবং শেষোক্ত উপন্তাসে বাঁহা সাভাবিক, যাহা সম্ভবপর ও বাস্তব কেবল এইরূপ ঘটনাবলীক নিশিবত হুইয়া থাকে। আমাদের নগেন্দ্রনাথ বাবু শেষোক্ত উপস্থাকের বর্ষ শক্ষপাতী; এবং কল্পনার সাহায্য গ্রহণে একান্ত নারাল।

তিনি নিজের উপস্থাসের ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকতার গণ্ডীর বাংশা ক্রপভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখেন যে, সমালোচকের স্থতীক বিষদ্ধ দেখানে বিদ্ধ হইবার কোন স্থাগে থাকে না। কর্নার সাহায়। ক্রিটেরেকে স্বাভাবিকতার স্বচ্ছ দর্শনে পাপ ও পুণ্যের নিখুত ক্ষ ক্রিক্লিত করাই উচ্চশ্রেণীর ঔপস্থাপিকের কার্যা, ইহাই ক্ষিত্র নগেব্রনাথ বাব্র ধারণা; তাহাই তিনি প্রাক্ত ঘটনা ও নির্বিধ আর্থ-চবিত্র দেখিবার জন্ম সর্বদা ব্যগ্র।

প্রতাহ অতি প্রত্যুবে উঠিয়া তিনি লিখিতে আরু করেন ক্রিয় বেলা এগারটা পর্যান্ত । তাহার পর মধ্যাক্তে বিশ্রান করেন । ক্রপরাহুটা বন্ধুদিগের সহিত্যুক্ত করেন । ক্রপরাহুটা বন্ধুদিগের সহিত্যুক্ত করি বাবটা প্রক্রিয়া যায় । রাত্রে বেড়াইতে বাহির হন । রাত্র বাবটা প্রক্রিয়ার লৌকিক উপস্থাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার আন্ত তিনি এক ক্রিয়ার লৌকিক উপস্থাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার আন্ত তিনি এক ক্রিয়ার বিভাগ । রাত্রে যাহা সংগৃহীত হয়, তাই ক্রিয়াকের মধ্যে ঘ্রিয়া বেড়ান । রাত্রে যাহা সংগৃহীত হয়, তাই ক্রিয়াকের মধ্যে ঘ্রিয়া বেড়ান । রাত্রে যাহা সংগৃহীত হয়, তাই ক্রিয়াকের হওয়ায় তাহার উপস্থাস অতান্ত হলয়গ্রাত্র রহয়াত তিনি এই উদ্দেশ্যে রাত্রে বহির্গত হইয়াছেন ।

প্রায় রাত্রি বারটার সময় তিনি কলিকাতার বংখা বির্দ্ধীন বাঁশতলা গলির ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। এক কালে প্রাঞ্জীব নোকানদার ও পথিকগণকে বিশেষরূপে পর্যাবেক্ষণ করিতি ভ্রিক্

ত্তখন প্রায় সমস্ত দোকানই বন্ধ হইয়াছে। কে জুই জীক্ষান থোপ: ছিল, তাহাও দোকানদারগণ বন্ধ করিতেছিল: প্রেয় লোক-চলাচল কম হইয়া আসিয়াছিল।

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপ পছিব। বে ব্যক্তির বেশ-ভূষায় একটু বিশেষত ছিল বলিয়াই নগের গাঞ্জি ক্রি ভাষার উপর আরুষ্ট হইল।

লোকটির বেশ সাধারণ দারবানের স্থায়। মুক্ত ক্রিটা আণরেথা। মুধে থুব বড় বিটা আণরেথা। মুধে থুব বড় বিটা করিয়া দেখিলে পরচুলা বলিয়া বোধ হ

त्वाकि विश्व वश्र १९ व्यानक, या छै वर्त्रात्र क्रम नाइ

ভূষা বা আরুতি যেরপেই ইউক, তাহার চলন দেখিলে তাহাকে ছার্ক্টের্বলিয়া বোশ হয় না। এবং লোকটি যেরপে ভাবে চারিদিকে দৃষ্টি, সঞ্চালন করিতেছিল, তাহাতে সহজেই ব্ঝিতে পারা যায়, বেন সহর তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। নগেন্দ্রনাথ ব্ঝিলেন, লোকটা যেন কি অনুসন্ধান করিতেছে।

সে লোকটা একধার কিছুদ্র চলিয়া গেল; আবার ফিরিয়া আসিল। একবার যেন নগেন্দ্রনাথকে কি জিজ্ঞাসা করিতে উদাত হটল,—পরে আবার কি ভাবিয়া ঠাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল ।

লোকটার ভাব দেখিয়া নগেজনাথের কেমন সফেছ হইল। তিনি সেইখানে দাঁড়াইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, লোকটি হন্ হন্ করিষা ক্রুপদে অনেক দ্র চলিয়া গেল,—আবার কি মনে করিয়া ক্রিয়া ধীরে ধীরে হাঁহার দিকে আসিতে লাগিল।

নগেল্রনাথ তাহার প্রতীকা করিতে লাগিলেন। এবার কোর্ক্তিরিয়া আসিয়া নগেল্রনাথের নিকটত্ব হইয়া দাঁড়াইল। ক্রিক্তিরিয়া বলিল, 'রাণীর গলি কোথায় আপনি কানেল কিন্তি

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'বলিগা দিলে তৃমি কি চিনিয়া বাইছে। পারিবে ? বোধ হয় নয়। আমি সেইদিকে বাইতেছি,—আমার সঙ্গে আসিলে আমি তোমায় দেখাইয়া দিতে পারি।'

সে বাক্তি অতি মৃত্সরে বলিল, 'আপনাকে ভদ্রলোক কেথিতে ছি।
নগেল্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার কথায় আপনাকৈও তাহাই বোধ হয়।'

সে ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, 'না—না—আমি **আপনার কলি** বাইতেছি—চলুন।'

নগেল নাথ স্বভাবত:ই অধিক কথা কহিতে ভালবালিভেল না

বিশেষতঃ একজন অপরিচিত লোককে বিনা কারণে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তবা নহে ভাবিয়া ভিনি নীরবে চলিলেন। তবে তিনি ইহা বৃঝিলেন যে, লোকট তাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই; সে একটু দ্রে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। আরও দেখিলেন, সে তাহার বুকের পকেটটা হাত দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া নগেক্তনাথ মনে করিলেন, লোকটার পকেটে অনেক টাকার নোট বা বিশেষ মূল্যবান্কোন কাগজ-পত্র আছে।

তিনি তাহার ভাব ভঙ্গিতে বেশ বুঝিয়াছিলেন, সে লোকটা দ্বারবান নহে। কোন হিন্দুসানী ভদ্রলোক,—এত রাত্রে এই স্থানে নিশ্চয়ই কোন কারণে ছন্মবেশে আসিয়াছে। নিশ্চয়ই কোন মংলব আছে।

রাণীর গলি যে ভদ্রলোকের পল্লী নছে, নগেক্সনাথ তাহা জানিতেন।
কলিকাতার কোন স্থানই তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি মনে মনে
স্থিয় করিলেন, 'ইহার উপর একট দৃষ্টি রাথিতে ইইবে।'

উভরে নীরবে চলিলেন। রাণীর গলির মোড়ে আসিয়া নগেক্স-নাৰ বলিলেন, 'এই রাণীর গলি।'

কিন্তু সেই লোকটি কোন কথা না কহিয়া বা গলির ভিতরে না পিরা জ্বতপদে অগ্রসর হইল। নগেব্রুনাথ একটু বিশ্বিতভাবে জ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি গলির ভিতরে যাইবেন না ?'

না। আমার কাজ হরেছে, বিলয়া লোকটি অগ্রসর হইল।

একটু দ্রে থাকির। নগেক্রনাথ তাহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ এক্ষণে বদ্ধমূল হইল; এবং তাঁহার কোতৃহল চরম সীমার উঠিল। এই লোকটা কি করে, কোথার যায়,—তিনি দেখিবার জন্ম বড় বাগ্র ছইলেন।

দেৰাক্সি ক্রমে দরমাহাটার আসিল। সেখানে মোড়ের নিকটে

তিনধানা ভাড়াটীয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। নগেক্সনাথ দ্র হইতে দেখিলেন, লোকটি একখানা গাড়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কোচ্মানের সহিত কি কথা কহিল,—তৎপরে তাহার হাতে কি দিল। কোচ্মান কোচ্বাক্স হইতে নানিরা ঘোড়ার লাগাম লাগাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেই লোকটি গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

ক্ষণপরে কোচ্ম্যান নিজের কাজ সারিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাইল। গাড়ী ছুটিল। তথনই ছুটিয়া গিয়া নগেক্তনাথ আর একথানা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কোচ্ম্যানকে বলিলেন, 'আগের গাড়ীর পিছনে চল্.—খুব বথশিস পাইনি, যেন নজরের বাহির নাযায়।'

কোচ্ম্যান বিরক্তভাবে বলিল, 'ও সব ব্ঝি না—ভাড়া **আংগ**।'
নগেলনাথ গন্তীরভাবে বলিলেন, 'পুলিশের কাজ—শীত্র চল্— বথশিস পাইবি।'

পুলিশের নাম শুনিয়া কোচ্ম্যান দ্বিক্জি না করিয়। ক্রুতবেশে গাড়ী ছুটাইল। সমুথত গাড়ী কিছুতেই নজ্পরের বাহিরে যাইতে দিবেন না ভাবিয়া নগেক্রনাথ গাড়ীর ভিতর হইতে এক একবার মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই লোকটা কেনই বা রাণীর গণির কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই গলিতে না গিয়া গাড়ীতে উঠিল, তিনি তাহার কোনই কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল, 'এই লোকটা আমাকে সন্দেহ করিয়াছে,—পাছে আমি উহার অফুসরণ করি, এই ভরে এ আমার নজর ছাড়া হইবার জন্ত গাড়ীতে উঠিয়াছে,— নিশ্চম আবা্র গাড়ী রাণীর গলির সম্মুথে আসিবে। সে নিশ্চমই ভাবিয়াছে ব্রু, আমি এরপভাবে তাহার অনুসরণ করিব না।' তিনি দেখিলেন, সেই গাড়ী ক্রমে জ্রোড়াবাগানে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বিডন খ্রীটে—তৎপরে বাশতলার গলিতে আসিল। অবশেষে আসিয়া দরমাহাটা খ্রীটের বেথান হইতে গিয়াছিল, ঠিক সেইখানে আসিয়া দাঁডাইল।

নগেক্রনাথের গাড়ীও আসিয়া দাঁড়াইল। কোচ্ম্যান নামিয়া আসিয়া বলিল, 'যেথান থেকে গিয়াছিলাম, সেইথানেই এলাম,— আমগের সে গাড়ীথানাও এসে দাঁড়িছেছে।'

নগেব্রুনাথ আশ্চর্যান্থিত হইয়া লক্ষ্ণ দিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। সম্ববে সেই স্থাবর্তী গাড়ীর নিকট গিয়া তাহার ভিতর দেখিলেন। তাহার কোচম্যান বলিয়া উঠিল, 'কি দেখুছু মুলাই ?'

নগেলুনাথ বাগ্রভাবে বিশিয়া উঠিলেন. 'বে লোকটা তোমার গাড়ীতে উঠিয়াছিল, দে কোথার গেল ং'

কোচ্ম্যান বিরক্তভাবে বলিল, 'তোমার এত থোঁজে দরকার কি ?' নগেক্রনাথের কোচ্ম্যান বলিল, 'ওরে কার সঙ্গে তুই অমন করে কথা কচিছ্স ! পুলিশের লোক ।'

পুলিশের লোক শুনিয়া সে ভীত হইয়া বলিল, 'আমি আপনাকে

—আপনাকে—চিন্তে পারিনি।'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আছা পরে চিনিতে পারিবি,—এখন বল্ দেখি, তোর গাড়ী পথে কোনথানেও থামে নাই, তবে সে লোক কোঁথায় গেল ?'

সে বলিল, 'সে লোক—ছজুর—সে লোক একেবারেই গাড়ীতে উঠে নাই।'

#### দিতীয় পরিচ্ছেদ।

নগেক্তন'থ অতিশগ্ৰ আশ্চর্যান্তিত হইয়া বলিলেন, 'কি রকম ?'

কোচ্ম্যান বলিল, 'তিান—দে লোকটা আমায় এসে বল্লে, 'একজন বদমাইস আমার পেছন নিয়েছে,—তোকে এই ছুটো টাকা দিচ্ছি, তুই থালি গাড়ীখানা হাঁকিয়ে একদিকে চলে যা—তার পর এখানে ফিরে আসিস; আমার এখানে একটু কাজ আছে,—তুই ফিরে এলে আমি তোর গাড়ীতে বাড়ী যাব। আরও একটা টাকা তুই পাবি।' তখন সে আমার গাড়ীর এক দরজা দিয়ে উঠে আর এক দরজা দিয়ে নেমে নাচে অন্ধকারে লুকিয়েছিল।"

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'তবে দে এখনই আস্বে। আমি এইথানেই তাহার অপেক্ষায় থাকিব।'

'অনেক রাত্রি হয়েছে, আমি আর থাক্ছি না,' বলিয়া সেই কোচ্মাান সবেগে ঘোডাকে চাবুক মারিয়া সবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দটির বহিড়তি হইয়া গেল।

তথন নগেল্ডনাথ নিজের গাড়ীর কোচ্মানের দিকে কিরিয়া বলিলেন, 'ভই তবে এখানে থাক।'

সে উত্তর করিল, 'হজুর হকুম কর্লে থাক্তে হবে।'
নগেল্রনাথ বলিলেন, 'এইথানে আর একখানা গাড়ী ছিল না ?'
সে বলিল, 'হাঁ, হজুর। সে বোধ হয় ভাড়া পেয়ে চলে গেছে।'
'সেই লোক গাড়ীর জন্ম আবার এথানে আদ্বে বলেছে—দেশা
শক আসে কি না।'

'হজুর বলেন ভ আমি হজুরের সঙ্গে লঠন ধরে যেতে পারি— গলির ভিতরে তার থোঁজ নিলে হতে পারে।'

নগে কুনাথ তাহার পরামর্শ মনদ বলিয়। বিবেচনা করিলেন না। কোচ্নান বলিল, 'ছছুর যথন আছেন তথন গাড়ী কেউ ধর্বে না।'

এই বলিয়া সে গাড়ী হইতে একটা লঠন খুলিয়া লইয়া নগেন্দ্র-নাথের সঙ্গে চলিল ।

কোচ্মান লঠন ধরিরা অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার প\*চাতে নগেরুনাথ চলিলেন।

রাণীর গলি এত সঙ্কীর্ণ যে, তৃই ব্যক্তি পাশাপাশি যাইতে পারে না। তাহাতে ঘোর অন্ধকার, ইহার ভিতর একটাও সরকারী আবালো নাই। এটা সাধারণ পথ নহে, গলির ভিতরকার মুথ বন্ধ।

সহসা 'এটা কি.' বলিয়া কোচ্ম্যান পড়িয়া গেল। নগেক্সনাথ তাড়াতাড়ি তাহার লঠনটা লইয়া দেখিলেন, সেথানে একব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। কোচ্ম্যানও সত্তর উঠিয়া লাড়াইয়া বলিল, 'এ কে—মাতাল নিশ্চয়।' কিন্তু তথনই লাফাইয়া কয়েক পদ হঠিয়া আসিয়া বলিল, 'খুন।'

বিস্মিত ও স্তম্ভিত স্নামে নাগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তিনি যে ব্যক্তির সন্ধান করিতেছিলেন, সমুথে তাহারই রক্তাক্ত মৃতদেহ। কে তাহার বুকে ছোরা মারিয়াছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তথন নপেক্রনাথ ও সেই কোচ্ম্যান্ জতপদে গলির মুথে আসিয়া পাহারাওয়ালা, বলিয়া চীৎকার করিতে লাখিক্সে। সম্বর ছুইনিক হইতে ছুইজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া আসিল।

এ সকল ব্যাপারে যাহা হয়. তাহাই হইল। একজন লাস এবং নগেন্দ্রনাথ ও কোচ্মানের পাহারায় রহিল। আর একজন থানায় সংবাদ দিতে ছুটিল।

অর্ক্ষটিকার মধ্যেই ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি অনেক পুলিস্-কর্মচারী উপস্থিত হইলেন। লাস লইয়া তাঁহারা থানায় চলিলেন,—নগেক্সনাথ ও কোচ্মানিকেও থানায় যাইতে বাধা হইতে হইল। সেথানে তাহা-দের নাম ঠিকানা লইয়া ছাভিয়া দেওয়া হইল। রাত্রিশেষে নগেক্সনাথ গ্রহে ফিরিলেন।

রাত্রির ঘটনায় তাঁহার নিজা হইল না। তিনি ভাবিলেন, 'যেমন করিয়া হয় কে এই লোকটিকে খুন করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিব। ইহাতে আমার উপন্যাস লিখিবার পক্ষে স্থবিধা হইবে।'

পরদিন সকালে তিনি নিজের বহির্বাটীতে বসিয়া এই বিষয় বাঁইয়াই

মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক বাকি

সেধানে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার বয়স প্রার চলিশ বংদর হইবে। দেখিলেই বোধ হন্ধ,

শরীরে যথেষ্ট বল আছে; হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে বড দয়ালু সদাশর লোক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর দিকে চাহিলে অতি কঠোর ও অতিশয় বৃদ্ধিমান চতুর লোক বলিয়া বেশ প্রতীয়মান হয়।

নগেজনাথ দন্দিগ্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন নবাগত বাক্তি বলিলেন 'রাণীর গলির খুন সম্বন্ধে ছই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম আপনার নিকটে আসিয়াছি।'

নগেক্তনাথ বলিলেন, 'আপনি কি পুলিশ হইতে আসিতেছেন ?'

তিনি বলিলেন, 'হাঁ, অধীনের নাম অক্ষয়কুমার—ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর। এই গুনের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে।'

অক্ষরক্মারের নাম নগেন্দ্রনাথ পূর্বে গুনিয়াছিলেন। ডিটেক্টিভগিরিতে তিনি একজন স্থলক লোক বলিয়াই সকলে জানিত। নগেন্দ্রনাথ ৰলিলেন, 'অক্ষয় বাবু, আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া বড়ই প্রীভ
হইলাম। আপনার নিকটে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'অফুরোধ কি বলুন ? আমি আপনার অফুরোধ রক্ষার জন্ত শাধ্যামুসারে চেষ্টা করিব।'

'এই খুনের অনুসর্কান করিবার জন্ম অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে লউন।'

অক্ষয়কুমার চকু বিক্ষারিত করিয়া বিশ্বিতভাব প্রকাশ করিয়া বর্গিলেন, 'কেন ৭'

নগেজনাথ বলিলেন, 'আমি তৃই-একথানা উপন্যাস লিখিয়াছি — আরও খানকতক লিখিতে ইচ্ছা আছে,—ডিটেক্টিভ উপন্যাসও চুই-একথানা লিখিয়াছি; এই খুনের অমুসন্ধানে আপনি যদি আমাকে সঙ্গে রাথেন,তবে আমি আপনার নিকট বিশেষ উপত্বত হুই।'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'হাঁ, বেশ ত ;—তবে একটা কথা আছে।' নগেক্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 'বলুন কি ?'

'আমি যাহা বলিব, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। কোন মতে আমার কথার অগুথাচরণ করিতে পারিবেন না।'

'সাপনি ধাহা বলিবেন, আমি ভাহাই করিব।'

'উত্তম। আহ্বন,—সেকেও করুন। আমাদের এতি মেণ্ট পাকা হইয়া গেল। আজ হইতে আপনি আমার এ কার্য্যে অংশীদার হইলেন।'

এই বলিয়া অক্ষয় বাবু সজোরে নগেক্রনাথের করমর্দন করিলেন।
অক্ষয় বাবু তাঁহার সহিত উপগাস করিতেছেন কিনা, এ বিষয়ে
নগেক্রনাথের সন্দেহ হইল; কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন
করিলেননা।

তথন অক্ষয়কুমার প্রাচীরে ঠেদ দিয়া ভাল হইয়া বসিলেন।
নগেজনাথ বলিলেন, 'এখন এই ছ্মুবেনী লোককে কে খুন করিয়াছে,
ভাহাই অনুসন্ধান করিয়া গাহির করা আমাদের কার্যা।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'ঠিক তাহা নহে। যে তাহাকে খুন করি-য়াচে, তাহা আমি জানি।'

নগের নাথ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাহা আপনি স্থানেন ?

'হাঁ, একজন স্লালোক তাহাকে খুন করিয়াছে।'

'আপনি ইহা নিশিত জানিতে পারিয়াছেন ?'

'অবস্থাগত প্রমাণে যতদ্র জানা যায়।'

'আপনি কিরপে জানিলেন ? খুনী কি ধরা পড়িয়াছে ?'

'ধবিবার বাহিরে গিয়াছে।'

'ধরিবার বাহিরে গিয়াছে ?—দে কি !'

'थूनी ७ थून इहेग्राह्म।'

'খুৰ গ'

'र्रा,--(म-७ थून रहेग्राह्म।'

নগেব্রনাথ নিতাস্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ একেবারে তবল খন ?'

অক্ষরকুমার নিতাম্ব গন্তীরভাবে বলিলেন, 'ইা—দারোয়ানের বেশ-ধারী লোকটা সম্ভবতঃ রাত্রি বারটা হইতে একটার মধ্যে খুন হইরা-ছিল। স্ত্রীলোকটা সম্ভবতঃ খুন হইরাছে, একটা হইতে ছুইটার মধ্যে।'

'কোথায় স্ত্রীলোকটিকে পাওয়া গিয়াছে।'

'অধিক দূরে নহে,—গঙ্গার ধারের রাস্তার উপর, প্রায় গঙ্গার ধারে।'

'তাহা হইলে বোধ হইতেছে, খুনী লাগটা জলে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিল ?'

৺ 'নিশ্চয়ই। কাহারও পায়ের শব্দ শুনিয়া লাস কেলিয়া পলাইয়া পিয়াছে।'

'কে প্রথম লাস দেখিতে পার ?'

'একটা হিলুস্থানী—দে ভোরে গঙ্গাম্বান করিতে গিয়া লাস দেবিতে পাইয়া পুলি:শ থবর দেয়। আমিও সংবাদ পাইয়া তথনই লাস দেবিতে যাই।'

'আপনার এত তাড়াতাড়ি যাইবার কি কোন কারণ ছিল ?' 'ইা—একটু ছিল বই কি ? এইটা দেখুন দেখি।'

এই বলিয়া অক্ষরকুমার নগেন্দ্রনাথের হাতে এক টুকরা **ছিরবস্ত** দিলেন। তিনি দেখিলেন, সেটি কোন হিন্দুস্থানা **স্ত্রীলোকের স্থরঞ্জিত** বল্লের কিয়দংশ। অক্ষরকুমার বলিলেন, 'এই কাপড়ের টুকরা মৃত দরওয়ানের 
ডান হাতের মৃঠার ভিতরে ছিল। নিশ্চয়ই যথন সে খুন হয়, তখন
সে আত্মরক্ষার জন্য তাহার খুনীর কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিল। সে
ছোরার আঘাতে পাড়িয়া গেলে, তথন খুনী কাপড় ছিনাইয়া লইয়া
পলাইয়া যায়। মৃত বাক্তি কাপড়ের কতকাংশ এমনই জোরে ধরিয়াছিল যে, সে অংশ তাহার হাতেই রহিয়া যায়; স্থতরাং আমি বৃধিলাম, যে খুন করিয়াছিল সে স্ত্রালোক ; পুক্ষে এরপ রঙিন সাড়ী পরে
না। রঙিন সাড়ী দেখিয়া বৃধিলাম, স্ত্রীলোকট বাঙ্গালী নহে—হিক্দুস্থানী।

অপনার অনুমান ঠিক,—তবে যে স্ত্রীলোকটি গুন হইয়াছে, সেই যে ইহাকে থুন করিয়াছে, তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন ?'

'ক্রমণঃ—ব্যস্ত ইইবেন না—স্ত্রীলোক প্রুন ইইয়াছে শুনিয়া আমি
তথনই এই কাপড়ের টুকরা লইয়া গঙ্গার দিকে ছুটিলাম। বাহা
ভাবিয়াছিলাম তাহাই,—সেগানে বে স্ত্রালোকটি খুন ইইয়াছিল, তাহার
পরিহিত সাড়ার একদিক ছেঁড়া। এটা তাহার সহিত জোড়া দিয়া দেখিলাম যে ঠিক জোড় মিলিয়া গেল। কাজেই এটা স্থির যে, এই
স্ত্রীলোকই সেই দর্ভগানের মত লোকটাকে খুন করিয়াছিল।'

'কিন্তু স্ত্রীশোকটিকে খুন করিল কে ?'

'এইটি হইতেছে কথা,—তাহাই আমাদের এখন অন্নসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। স্ত্রালোকটির কাপড় বা অন্ত কোন চিহ্নাই যে, সে কে তাহা সপ্রমাণ হয়। দরোয়ান ও স্ত্রালোক এ ছজনের লাদের এখনও সেনাক্ত হয় নাই। ফটোগ্রাফ ভোলা ইইরাছে,—শীম্বই সেনাক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।'

'পুৰুষটির কাপড়ে কোন চিহ্ন নাই ?'

আছে, এই লোকটি ছন্মবেশে ছিল। এর গায়ে যে জামা ছিল, জাহা সাধারণ দরওয়ানের মত; কিন্তু ঐ জামার নীচে একটা ভাল জামা ছিল, ঐ জামার 'বস্থু এও কোং' লেখা আছে। 'বস্থু কোম্পানী' জোড়াসাঁকোর পোষাক বিক্রেত।, তাহাদের নিকট সংবাদ লইলে এই লোকের সন্ধান পাওয়া যাইবে। লোকটির মৃতদেহ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হন্ন যে, তিনি ধনী লোক ছিলেন। সন্তবতঃ কোন ধনী হিন্দুস্থানী সপ্রদাগর। এই লোকের পরিচয় পাওয়া কঠিন হইবে না: তবে স্তী-লোকটির পরিচয় সহজে পাওয়া হইবে না।'

স্ত্রীলোকটি কেন এই লোককে খুন করিল, জানিতে পারিলে সে কে জানাও কঠিন হইবে না, স্কুতরাং বস্থু কোম্পানীর স্ত্র ধরিয়া পুরুষের সন্ধান হইলে স্ত্রীলোকটিরও পরিচয় পাওয়া বাইবে।'

্ঠা--- যদি এই সূত্র ধরে কিছু না হয়, তবে আর একটা সূত্র আছে।

'দেটা কি ?'

'দেটা এই।'

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার পকেট হইতে একটা ক্লফপ্রস্তরনির্দ্ধিত সিন্দুর-রঞ্জিত ছোট শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন। নগেন্দ্রনাথের বিশ্বয় আরও বাড়িল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ সেই শিবলিক মৃতিটি হাতে গুলিয়া লইয়া বিশেষরূপে দেখিতে লাগিলেন: ক্ষণপরে বলিলেন, 'এটি সাপনি কোধার পাইলেন গু

্রকটি পাই নাই—গুটি পাইয়াছি,' বলিগা অক্ষরকুমার আর একটি ঠিক সেহরূপ শিবলিঙ্গ নগেলুনাথের সন্মুখে রাখিলেন।

নগেল্রনাথ বিশ্বিত হইয়া জিজাসা করিলেন, 'এ ছটি আপনি কোথায় পাইলেন ?'

অক্ষরকুনার বলিলেন, 'একটি মৃতব্যক্তির পার্থে কুড়াইয়া পাইয়াছি,
আর একটি দেই মৃত স্তালোকের আঁচলে বাধা ছিল।'

'আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ কি, বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ এই ছটির বিষয় বিশেষ জানিতে পারিলে কেন এই গুই জন লোক খুন হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যাইবে।'

'আপনি এ সম্বন্ধে কিছু জানেন ?'

'না, তবে আমার একটি বন্ধু আছেন, তিনি এ দেশের দেব দেবী সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন। তিনি হয় ত কিছু সংবাদ দিতে পারেন।'

'আপনি একটা কাছে রাখুন—তাঁহাকে দেখাইবেন। আমি আপনার সমস্ত কথার উত্তর দিয়াছি, এখন আমি আপনাকে ছই চারিটা কথা জিজ্ঞাদা করিতে চাই।'

'সফুকে।'

'কাল রাত্রে প্রথমে আপনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সকল কথা আমার খুলিয়া বলুন।'

নগেল্ডনাথ সমস্ত বলিলেন। ডিটেক্টিভ মহাশয় নীরবে বিশেষ মনোযোগের সহিত সকল শুনিয়া বলিলেন, 'লোকটা বুকের পকেটে বরাবর হাত দিয়াছিল ?'

'हैं।'

'সে একটা পিতত্ব-রিভল্বার। আমরা সেটা তাহার একেটে পাইলান্তি; কিন্তু মুলাবান যাহা ছিল, তাহা কিছু পাই নাই ?'

'কেমন করিয়া জানিলেন, কোন মূল্যবান সামগ্রী তাহার পকেটে ছিল ?'

'তাহা না হইলে সে লোক রিভল্বার পকেটে করিয়া বাহির হইত না।'

'হয় ত আত্মরক্ষার জন্মই পিস্তল দক্ষে রাখিতে পারে।'

তি হতে পারে। কিন্তু সে যে ছন্মবেশ ধারণ করিরাছিল, তাহাতে তাহার নিকটে যে মূলাবান কিছু আছে, তাহা কেহ ভাবিত না। মৃত বাক্তির নিকট হয় অনেক টাকার নোট বা কোন মূল্যবান কাপজ ছিল। ইহাতে আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আসিতেছে গ

'আপনি কি স্থির করিয়াছেন ?'

'এই ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী সাজিয়া রাণীর গলিতে রাত বারটার সময়ে আসিরাছিল। স্তীলোকটির সঙ্গে এত রাজে এই নির্জ্জন স্থানে দেখা করিবার কথা ছিল। পাছে কেহ তাথাকে চিনিতে পারে বলিয়া ছন্মবেশে আস্মাছিল। এই লোক, নিজের কাছে টাকাই থাক বা মূল্যবান কোন কাগজই থাক, স্ত্রীলোকটিকে দেয়—সে তাহাকৈ এই শিঃ ঠাকুরটি দেয়।' 'কেন ?'

'কেন ? রসীদের মত। স্ত্রীলোক যে টাকা—মনে করুন টাকাই পাইল, —তাহার প্রমাণ স্বরূপ পুরুষটিকে এই সিন্দ্র মাথা শিব দেয়। সেই লোক শিবটিকে নিজের পকেটে যেমন রাখিতে যাইবে. অমনই স্ত্রীলোকটি টাকা তাহার হস্তগত হওয়ায় তাহার বুকে ছুরি নারে। লোকটির হাত হইতে শিব পড়িয়া যায়,—সে তথন স্ত্রীলোকের কাপড় টানিয়া ধরে। কিন্তু স্ত্রীলোক কাপড় টানিয়া লইয়া ছুটিয়া পালাম: সেই টানাটানিতে কতকটা কাপড় সেই মৃত ব্যক্তির হাতের মধ্যে রহিয়া যায়।'

'এ কেবল আপনার ধারণা মাত্র, ইহার কোন প্রমাণ নাই।'

'এখন ধারণা মাত্র, কিন্তু আপনাকে পরে স্বীকার করিতে ছইবে যে আমার ধারণা মিথা। নয়।'

'ধিতীয় শিবলিঞ্চের বিষয় কি ?'

'হা,—স্ত্রীলোকটি প্রথম ব্যক্তিকে খুন করিয়া টাকা লইয়া স্তর গঙ্গার ধারে আসে। সেথানে এক ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে টাকা লইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহাকে টাকা—মনে করিবেন না যে, আনি স্থির নিশ্চয় হইয়া বলিতেছি যে,টাকাই ইহাদের নিকট ছিল,—সন্তবতঃ কোন খুব মূল্যবান কাগজ ছিল—মাহাই হউক স্ত্রীলোকটা ঐ ব্যক্তিকে টাকা দিলে সে-ও রসীদের মত তাহাকে একটা সিন্দুর মাথা শিব দেয়। সে শিবটি আঁচিলে বাধিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ঠিক এমনই সময়ে ঐ ব্যক্তি তাহার বুকে ছোরা মারে। তৎপরে মৃতদেহ টানিয়া আনিয়া গঙ্গায় ফেলিবার চেপ্তা করিতেছিল; সেই সময়ে কোন লোকের পায়ের শক্ত গুনিয়া পলাইয়া যায়।'

'কিন্তু এই ব্যক্তি" এই স্ত্রীলোককে কেন খুন করিল ?'

অক্ষরকুমার কোন উত্তর না দিয়া শিশ দিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে চিন্তিত ভাবে বলিলেন, 'ঐটা জানিতে পারিলেই আমি থুনী ধরিতে পারি,—ঐথানেই যত গোল।'

নগেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না। তথন অক্ষয়কুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি ডিটেকটিভ উপন্তাস লিখেন, এ ব্যাপারটা কি রকম ব্ঝিতেছেন ?'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'উপন্তাস অপেকাও এ খুনের ব্যাপার রুহস্তজনক বলিয়া বোধ হইতেছে।'

### পঞ্চম পরিক্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন আপনি কি করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন ?'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'প্রথমে আমি বস্তু কোম্পানীর নিকট
সদ্ধান লইব। সম্ভবতঃ তাহারা কাহার জন্ম এই জামা প্রস্তুত করিয়াছিল, কুলুন্নানিতে পারিব। তাহা হইলে তাহার বিষয় একটু সন্ধান
লইলে তাহিকে কেন খুন করিয়াছে, তাহাও জানিতে পারা যাইবে।
খুনীর উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে তাহাকে ধরা বড় কঠিন হইবে না।
কিন্তু এ ছাড়াও আর এক কুত্র আছে—ভাড়াটীয়া গাড়ী।'

'কোন্ গাড়ী, যেথানায় আমি উঠেছিলাম ? না, যেথানায় উঠিয়া ঐ লোক আমার চোথে ধূলি দিয়াছিল ?'

'ও ছথানার একথানাও নয়। আর একথানা যে সাড়ী ছিল, দেইথানা।'

'সেথানার কোচ্ম্যান এমন বিশেষ কি সন্ধান দিতে পারিবে ?'

'নগেন্দ্রনাথ বাবু, আপনি একজন ভাল উপস্থাস লিখিয়ে হইতে পারেন, কিন্তু আপনি ডিটেক্টিভগিরীর বিশেষ কিছু জানেন না। ইহা কি সম্ভব নয় য়ে, আপনাদের ছখানা গাড়ী চলিয়া গেলে, স্ত্রীলোকটি লোকটাকে খুন করিয়া যত শীঘ হয়, সেইখান থেকে পলাইবার চেটাকরিবে ? সম্ব্রে একখানা গাড়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেইখানা ভাড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া যাইবে ?'

'গ্ৰসম্ভব। কিন্তু সে কি সেই সময়ে আর কোন লোকের সঙ্গে দেখা করিতে সাহস করিবে ? তাহা হইলে একজনও ত তাহার চেহারা দেখিয়া রাখিতে পারে ?'

্রতটা বৃদ্ধি বোধ হয়,তাহার সে সময়ে হয় নাই; বিশেষতঃ আমার বিশাস সে-ও ছন্মবেশে আসিয়াছিল। আরও কারণ—গঙ্গার ধারে আর কোন লোকের সঙ্গে তাহার দেখা করিবার কথা স্থির ছিল। এই খুন কবিতেই হয় ত তাহার বিলম্ব হটয়া গিয়াছিল; পাছে সে লোক ভাহাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া যায়, এই ভয়ে সে গাড়ী লইয়াছিল। আরও কারণ আছে, এত রাত্রে স্ত্রীলোক একাকী রাস্তায় গেলে, পাছে পাহারাওয়ালায় ধরে বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়াছিল। মাহাই ইউক, আমি এই গাড়োয়ানকে তুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

'তাহাকে কোথায় পাইবেন ?'

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, 'এটা কি আপেনি বড় শক্ত কাজ মনে করিলেন ? আমি এখন উঠিলাম।'

'কখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে ?'

অক্ষয় বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'সতাই কি আপনার একটু ডিটেকটিভগিনী করিবার স্থ হইয়াছে প'

নগেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 'আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সঙ্গে লইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।'

'ভাল, তবে এক কাজ করুন—আসুন, আমরা চুজনে কাজের একটা বধুরা করিয়া লই।'

'वनून, कि कतिएं श्हेरत।'

'আপনি এই বহু কোম্পানীর দোকানে গিয়া সন্ধান লউন, আনি গাড়োয়ান প্রভৃতিকে দেখি।' 'কোথায় আপনার দেখা পাইব ?'

্ 'আমিই সন্ধার সময় আপনার এখানে আসিব। আপনি বাড়ী থাকিবেন।'

'আমি আহারাদির পরই বাহির হটব।'

'আপনার যে বন্ধুর কথা বলিলেন, ভাইরে নিকটে যাইবেন; দেখুন তিনি যদি আপনাকে এই দিন্ধুর মাথা দেবতার কিছু সন্ধান দিতে পারেন।'

'निक्ठब्रटे यादेव। এकটा शिव आमात्र निक्ठे शांकिल।' 'थव ভाल कथा।'

'কিন্তু আপনি একটা বিষয়ে এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে পারেন নাই;'

'এখন আমি কোন বিষয়েই তিরসিদ্ধান্তে উপনীত হ**ইতে পারি** নাই; তবে আপনি কোনটার বিষয় জিজ্ঞানা করিতেছেন গু'

'স্ত্রীলোকটিকে যে খুন করিয়াছে সে স্ত্রী না পুরুষ ?'

'অন্ত অনেক বিষয়েই আমি নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে আছি সতা, কিন্তু এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত হইরাছি; পরে দেখিবেন, আমার কথা ঠিক কি না।'

'কি হইয়াছেন ? যে জীলোকটীকে খুন করিয়াছে, সে জী না পুরুষ ?'

'ত্শোবার পুরুষ।'

'আপনি কিরুপে এত কুতনিশ্চয় হইলেন ?'

'নগেন্দ্রনাথ বাবু, আপনি উপস্থাস লিখেন, তথাপি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ১'

'কেন্ন গ'

'কেন? কোন পুরুষের জন্ম তির কোন স্ত্রীলোক কি কথনও এমন অসমসাহসিকের কাজ করিতে সাহস করে? স্ত্রীলোক ভালবাসায় পড়িয়া সব করিতে পারে—এই স্ত্রীলোক খুন পর্যান্ত করিয়াছিল।'

'তবে সে যাহাকে এত ভালবাদিত, সেই তাহাকে এইরূপ নির্দয়-ভাবে খুন করিল ?'

'জগতে অনেক হয়, অনেক হইতেছে। নগেক্র বাবু, আপনি উপন্যাস লিখিতে বসিয়া পাঠককে মুগ্ধ করিবার জন্ম কল্লনার সাহাযো কত অসম্ভব বিশ্বয়জনক ঘটনার অবতারণা করেন, কিন্তু এক একটা সত্য ঘটনা এত বিশ্বয়কর যে আপনার কল্লনা সেখানে কোণায় লাগে ?'

তিনি প্রস্থান করিলেন স্নগেল্রনাথ চিস্তিতমনে বসিয়া রহিলেন া

#### यर्छ পরিচ্ছেদ।

নগেলনাথ এতদিন মনের স্থাথে কেবল কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ কবিতেছিলেন। কল্পনায় উপস্থাস রচিতেছিলেন, কথনও প্রকৃত ঘটনাচক্রে পড়েন নাই। এখন এই খুন-রহস্থ উদ্ভেদ করিবার জ্ঞা তিনি অতিশয় উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন।

তিনি আহারাদি করিয়াই তাঁহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ-করিতে চলি-লেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার বন্ধু এ সকল বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুর দেবদেবী এবং ভিন্ন ভিন্ন থিন্দু সম্প্রদায় সম্বদ্ধে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা।

তিনি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাং করিয়া সিন্দুর-রঞ্জিত শিবলিক্ষ <mark>তাঁহার</mark> হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ দেখি একবার, এটার কোন অর্থ করিতে পার কি না।'

তিনি শিবটি বহুক্ষণ নাড়া-চাড়া করিয়া চিন্তিতভাবে জিজাদা করিলেন, ইহা তুমি পাইলে কিরুপে ?'

'সে পরে বলিব। এখন এটা দেখিয়া, কিছু বুঝিতে পার ?'

'তুমি এটা কিরুপে পাইলে আমি জানি না। তবে এইরূপ সিন্দুরমাণা শিবলিঙ্গের বিষয় আমি এক স্থলে পাঠ করিয়াছি।'

"কি তাহাতে আছে।'

'পাঞ্জাবে একটী ধর্ম সম্প্রদায় আছে। ইহারো যদিও দৈব, কিন্তু ইহাদের কার্য্যকলাপ প্রায় শাক্ত নিগের মত। ইহাদের সাধন প্রণাশী গুপ্ত বিষয়; সম্প্রদায় লোক ভিন্ন ইহাদের বিষয় অপরে কেইই কিছু জানিতে পারে না। ইহাদের সম্প্রদায়ভূক্ত হইলে সেই লোকের নিকটে এইরূপ এক একটি সিন্দুর-রঞ্জিত শিবলিঙ্গ থাকে। যাহাদের নিকট এইরূপ একটি থাকে, তাহাকেই বুঝিতে হইবে যে, সে এই সম্প্রদায় ভক্ত লোক।

'ইহাদের বিষয় আর কি জান ?'

'আর বিশেষ কিছু জানি না; ইহাদের শাক্ত কাপালিকের মত কার্য্য-কলাপ। আরও পড়িয়াছি যে, ইহাদের মধ্যে কেহ কোন দোষ করিলে ইহারা নাকি প্রাণ দণ্ড করে। তথন সেই সকল মৃত-দেহের নিকটে সর্ব্বদাই এইরূপ একটি শিবলিঙ্গ থাকে। তাহাতেই জানা বার যে. সেই লোকটি এই সম্প্রদায়ের কোপে পড়িয়া নিহত হুইয়াছে।'

'কভকটা এখন বুঝিলাম।'

'কি ব্ৰিলে ? এটা ভূমি কোথায় পাইয়াছ ?'

'কাল রাত্রে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ খুন ছইয়াছে, তাহা-দের হুই জনের নিকটেই এরপ শিবলিঙ্গ পাওয়া গিরাছে।'

'বটে ? তবে এরূপ সম্প্রদায় আছে। আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস হয় নাই; কেবল ইহাদের বিষয় পড়িয়াছিলাম মাত্র, কথনও এ সম্প্রদায়ের লোক দেখি নাই। খুন কে করিয়াছে, কেহ জানিতে পারিয়াছে?'

'না,---সন্ধান হইতেছে ?'

'তোমার কাছে এ শিবলিঙ্গ আসিল কিরূপে ?'

'জানই ত আমি ডিটেক্টিভ উপন্থাস লিখিতেছি; এ বিষয়ে আমার বিশেষ উৎসাহ। আমি চেষ্টা করিয়া এ খুনের তদস্ত করিবার জ্ঞা পুলিশের সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়াছি।' 'তোমাকে কোন্দিন বিপদে পড়িতে হইবে দেখিতেছি।'
নগেক্সনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই, সাবধান আছি। এখন
চলিলাম, তোমার সময়ৄনষ্ট করিব না।'

তিনি তণা হইতে বহির্গত হইয়া বস্থ কোম্পানীর দোকানে আদিলেন। দোকানের সভাধিকারী উপস্থিত ছিলেন। অক্ষয়কুমার উাহাকে—যে জামাটি লাসের গায়ে পাইয়াছিলেন—সেই জামাটি দেখাইয়া বলিলেন, 'আপনাদের দোকানের নাম এই জামায় লেখা আছে,এ জামাটি কাহার জন্ত তৈয়ারী ক্রিয়াছিলেন, বলিতে পারেন প

সভাধিকারী কিয়ৎক্ষণ জামাটি দেখিয়া বলিলেন, 'এ কথা আপনি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?'

'আপনি বলিলে বোধ হয়, একজন খুনী ধৃত হইতে পারে।' 'খুনী' বলিয়া বিশ্বিতভাবে স্বাধিকারী তাঁহার দিকে চাহিরা বলিলেন, 'আপনি কি পুলিশের লোক ?'

'কতকটা বটে ৪'

'আপনি এ জামাটা কোণায় পাইলেন ?'

'যাহার গায়ে এ জামাটি ছিল, সে লোক কাল রাত্রে খুন হইয়াছে ০'

'থুন হইয়াছে।'

'হাঁ, আপনি এ জামা কাহার জন্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন ?'

"এ কাপড়ের জামা আমাদের একজন মাত্র থরিদারই বাবহার করিতেন, তাহাই চিনিতে পারিতেছি; তবে তিনি নিশ্চরই কোন চাকরকে এটা বথশিস করিরাছিলেন; তিনি বড় লোক, তাঁহাকে খুন করিবে কে?'

'তিনি কে ?'

'তিনি, বড়, বাজারের হজুরীমল বাবু; বড় বাজারে মস্ত গদি আছে। তবে আমরা জানি, তিনি স্ত্রী পরিবার লইয়া এখন চলননগরে আছেন। মধ্যে মধ্যে গদিতে আসেন।'

'এতেই আমার কাজ হইবে।'

এই বলিয়া নগেজনাথ গৃংগভিমুথে ফিরিলেন। তিনি ছারের নিকট আদিলে দেখিলেন, অক্ষয়কুমার সেইদিকে আদিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন।"

অক্ষরকুমার তাঁহার নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই নগেল্ডনাথকে দেখিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, 'নগেল্ডনাথ বাবু, খুনী একজন নহে ছইজন।' নগেল্ডনাথ বিশ্বিত হইয়া ব'ললেন 'ছইজন ?'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'হাঁ, একজন স্থীলোক—আর একজন পুরুষ।'

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নগেক্তনাথ বিশ্বিতভাবে জিজ্ঞাদা করিলেন, 'আপনাকে এ কথা কে বলিল ?'

'গাড়োয়ান—দেই গাড়োয়ান। আমি তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।'

'मि कि विनिन ?'

'হ্থানা গাড়ী চলিয়া গেলে দে একলাই কোন ভাড়া পাইবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়ছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ দেইগানে আদিয়া তাহার গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে যাই-বার জন্ম ভাড়া করে। দে তাহাদের হাবড়া ষ্টেশনে নামাইয়া দিয়া আদে।'

'তাহারা রাণীর গলি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল ?'

'হাঁ, অত রাত্তে কে আর আদিবে? লোকটা আন্দার সাড়ে বারটার সময় খুন হয়, এরা তার পাঁচ মিনিট পরেই আদিয়াছিল।'

'কিন্তু গাড়োয়ান ঘুদ খাইয়া মিথ্যা কথাও বলিতে পারে ?'

'তাহারা অনর্থক তাহাকে ঘুস দিয়া সন্দেহে পড়িবে কেন ? গলির ভিতর কি হইয়াছে, গাড়োয়ান কিছুই জানিত না, স্থতরাং কোন কথাই গাড়োয়ানকে তাহাদের বলিবার আবগুক হয় নাই।'

'গাড়োয়ান তাহাদের চেহারা দেথিয়াছিল ?' 'ভাল করিয়া দেথে নাই।' 'তাহাদের ভাবভঙ্গিতে তাহারা যে খুব ব্যস্ত-সমস্ত বা বিচলিত ভাবে ছিল, তাহা কি সে লক্ষ্য করিয়াছিল ?'

'তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলে স্ত্রীলোকটি অপেক্ষা পুরুষটিই যেন বেশি বিচলিত ভাবে ছিল।'

'তাহা হইলে হয় ত দেই পুরুষই খুন করিয়াছে।'

'কে ছোরা চালাইয়াছিল, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই, এখন বহু কোম্পানী কি বলে ?'

'তারা বলে যে, এ জামা তাহারা বড় বাজারের হজুরীমলের জন্ত প্রস্তুত করিয়াছিল। হজুরী মলের বড় বাজারে মস্তু গদি আছে।'

''হজ্রীমল—তিনি থুব বড় লোক, ভারি দান ধ্যান আছে, ভাহাকে দকলেই চিনে। তিনি থুব সদাশয় লোক বলিয়াই দকলের কাছে পরিচিত।'

'কিন্তু তিনি যদি এতই পুণ্যাত্মা লোক হন, তবে তিনি দরোয়ান সেজে ছই প্রহর রাত্রে এই জঘন্ত রাণীর গলিতে আসিবেন কেন ?'

় 'পুণ্যাত্মা লোকের অপঘাত মৃত্যু—এখন বস্থ কোম্পানী কি বলে ভাহাই শোনা যাক।'

নগেজনাথ যাহ। জানিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। ভানিয়া অক্ষয়রুমার বলিলেন, 'চলুন, একবার তাঁহার গদিতে যাইয়া সন্ধান লওয়া যাক।'

উভরে এই খুনের বিষয় নানা আলোচনা করিতে করিতে হুজুরীমণের গদির শারে আসিলেন। হুজুরীমল বড় বাজারের মধ্যে এক
জন জানিত লোক। হুজুরীমল গণেশমল নামীয় গদি সকলেই চিনিত।
ইহারা হুইজনে একত্রে কারবার করিতেন। উভরেই বড় লোক
বিলিয়া বিখ্যাতঃ
।

# অষ্ঠম পরিচ্ছেদ।

লনিতা প্রদাদ বদিলেন। এই সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে একটি যুবক প্রবিষ্ট হইল। তাঁহাকে দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ ও স্থপুক্ষ; মুখ দেখিয়া বুদ্ধিমান্ বনিয়াও বোধ হয়। যুবক অক্ষয়কুমার ও নগেক্তনাথের দিকে চাহিয়া কৌতুহলাক্রান্ত দৃষ্টিতে ললিতাপ্রসাদের দিকে চাহিল।

অক্ষরকুমার জিজাসা করিলেন, 'আপনার নাম কি উমিচাঁদ ?'
'হাঁ, আপনারা কি চান্ ?'

'আপনি হুজুরীমল বাবুর কারপরদার ?' 'হাঁ।'

'শুনিয়াছেন কি, আপনার মনিব কাল রাত্রে খুন হইয়াছেন ?'
উমিচাদ অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'খুন
হইয়াছেন—সে কি !—তিনি কাল রাত্রে যে আগ্রায় গিয়াছেন।'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'না, আগ্রায় যান নাই। তিনি খুন হইয়াছেন।'

'থুন হইরাছেন!' এই বলিরা উমিচাঁদ গৃইহাতে মুখ ঢাকিরা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

অক্ষরকুমার স্থতীক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহার আপাদমন্তক বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ এই লোকটীর ভাব-ভঙ্গিজে তাঁহাকে সন্দেহ করিবেন কি না, কিছুই হির করিতে পারিলেন না।

किंग्रव्यन भरत व्यक्तत्रक्रात आमनजाग कतिया छेडिया विवासन,

'উমিচাঁদ বাবু, কাঁদির। কোন ফল নাই। যদি আপনার মনিবকে যে খুন করিরাছে ধরিতে চাংহন, তবে হজুরীমল সাহেব সম্বন্ধে যাহা কিছু জানেন, সকলই আমাদিগকে বলুন।'

উমিচান চকু মুছিতে মুছিতে মুখ তুলিল।

অক্ষরকুমার জিঞাসিলেন, 'হুজুরীমল বাব্র পরিবারে কে কে আছেন ?'

উমিচাদ বলিল, 'ঠাহার স্ত্রী, তাঁহার স্ত্রীর ভগিনার এক মেয়ে। ভগিনার মেয়ে এথানে অংসিবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে আর একটি স্ত্রীলোককে লইয়া মাসিয়াছিলেন ।'

'তিনি কেণ্বয়দ কতণু'

'তাঁর মা বাপ কেহ নাই। ছেলেবেলায় বাবুর স্ত্রীর ভগিনী ইহাকে মানুষ করেন। বয়স সতের বৎসর হইবে।'

'বাব্র বাড়ীতে বেশী যাওয়া আসা কে কে করেন, তাহাই বলুন।' 'বেশীর মধ্যে চ্ইজন যান। একজন কেবল মাদ্যানেক পাঞ্জাব থেকে কলিকাতায় আদিয়াছেন।'

'ঠার নাম কি ?'

'গুরুগোবিন্দ সিং।'

'আর একজন কে ?'

'তাঁর নাম যমুনাদাদ।'

'তাঁরা হুই জনে কি করেন ?'

'শুনিয়াছি, গুরুগোবিল সিংহের পাঞ্জাবে ব্যবসা-বাণিজ্য আছে।
য়মুনাদাস বাবুর কোধার একটা দোকান আছে।

এতক্ষণ নগেক্তনাথ নীরবে বসিয়াছিলেন। এখন বলিলেন,
'আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?'

উভরেই তাঁহার দিকে চাহিলেন। অক্ষরকুনার বলিলেন, 'নিশ্চর, কি জিজাসা করিবেন, করুন।'

নগেলুনাথ উমিচাদের দিকে চাহিন্না বলিলেন, 'প্রেমের কিছু গোলবোগ ইহার ভিতরে আছে কি ?'

উনিচাঁদ তাঁহার দিকে বিক্ষারিতনয়নে চাহিয়া বলিল, 'আপনি কি বলিতেছেন, ব্ঝিতে পারিতেছি নাঃ'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'আমি বুঝাইয়া দিতেছি। দেখিতেছি, হুছুরীমল বাব্র বাড়ীতে ছটি স্থানটো বুবহা স্ত্রীনল বাব্র বাড়ী ঘাতাযাত করেন, তাহাই আমার বন্ধ জিজ্ঞানা করি: হছেন, বলি ইহাদের
মধ্যে কোন ভালবাদার গোল্যোগ নাই ত ?'

উমিচাদ বলিল, 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না; তবে যমুনার সঙ্গে বোধ হয়, গুরুগোবিন্দ সিংহের বিবাহের সন্তাবনা আছে। সম্ভবতঃ তিনি এইজন্মই কলিকাতায় আসিয়াছেন।'

অক্ষরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বমুনা কোন্টী ?'

'यभूना, वाव् माट्टरवत्र भानीवि ?'

'হজুরীমল বাবুর কোন শক্ত ছিল, এমন মনে হয় ?'

'না, তিনি এত ভাল লোক ছিলেন, তাঁহার এত দান ধান ছিল । যে এ সংসারে কেহ তাঁহার শক্ত থাকিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না।' হজুরীমল বাবুর স্ত্রীর চরিত্র কেমন ?'

উমিচাঁদ কুজভাবে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিল। বলিল, 'তাঁহার মত ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক দেখি না।'

'হজুরীমল সপরিবাবে এখন চন্দননগরে আছেন কেন १' 'এখানে গোগ-শোক বড় বেশী বলিয়া।' 'এখানে তাঁহার বাড়ীতে কে আছেন ?'

'এখানে তাঁহার একজন চাকর আছে।'

'তিনি খুন হইয়াছেন, তবে তাঁহার থোঁজ পড়ে নাই কেন ?'

'বাড়ীর লোকে জানেন, তিনি আগ্রায় গিয়াছেন।'

'তিনি প্রতাহই চন্দননগরে ফিরিয়া যাইতেন ?'

'না, কোন দিন কাজ মিটাইতে রাত্রি হইয়া পড়িলে এইথানেই থাকিতেন। সেইজন্ম তিনি কোন দিন বাড়ী না ফিরিলেও বাড়ীর লোক ভাবিত হইত না।'

অক্ষয়কুমার এই ব্যক্তির নিকট বিশেষ কিছুই জানিতে না পারিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হজুরীমল বাবু কি বেশী টাকা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন ?'

উমিচাঁদ বলিল, 'না, কেবল মাত্র পঞ্চাশ টাকা লইয়া গিয়াছেন।
আবার পৌছিলে তাঁহার টাকার ভাবনা কি ?'

অকর্ষকুমার চিন্তিতমনে বলিলেন, 'তা ত নিশ্চয়।'

তিনি বিরক্তভাবে ক্রকৃঞ্চিত করিয়া উঠিলেন। তিনি গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, শিস্ত নগেল্ফনার্থ তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অক্ষয়কুমার দাঁড়াইলেন।

তথন নগেক্রনাথ পকেট হইতে সেই শিবঠাকুরটি বাহির করিয়া উমিচাদের সমূথে ধরিয়া বলিলেন, 'এটা কথনও দেখিয়াছেন ?'

উমিচানের ভাবে উভয়েই আশ্চর্যান্থিত হইলেন। এই শিবলিঙ্গ দেখিবামাত্র উমিচানের আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে সংজ্ঞা শৃত্যের স্থায় সেইখানে বসিয়া পড়িল।

# নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন নগেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমারের সহিত এই খুনের বিষয় আলো-চনা করিবার জন্ম সন্মিলিত হইলেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'নগেন্দ্র-নাথ বাবু, আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।'

'কোন বিষয়ে ?'

'আমার এখন মত যে, কোন স্ত্রীলোক হুজুরীমলকে খুন করে নাই।'

'কেন ?'

'আমরা গঙ্গার ঘাটে একথানা ছোরা কুড়াইরা পাইয়াছি। বেথানে দ্রীলোকের লাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহারই নিকটে পাওয়া গিয়াছে। লোকটা দ্রীলোকটিকে খুন করিয়া ছোরাথানা জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ায় ছোরা পাওয়া গিয়াছে।'

'তাহাতে কিরূপে বুঝিলেন যে, স্ত্রীলোকটা হুজুরীমলকে খুন করে নাই ?'

'ছোরাথানি পাঞ্জাবী, এ দেশে এ ছোরার বড় বাবহার নাই। বে-ভাবে এ ছোরা হজুরীমলের ও এই স্ত্রীলোকের বুকে বদান হইরাছিল, তাহাতে শরীরে অদীম বল না থাকিলে কেহ তাহা পারে না।'

'সে খুন না করিতে পারে, কিন্তু যথন হজুরীমল খুন হয়, তথন সে নিকটেই ছিল, নতুবা ছজুরীমল তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া লইবে কিন্তুপূ 'কোচ্ম্যানের কথা শুনিয়া আনার এই কথাই প্রথমে মনে হইরা-ছিল। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে একজন লোক এ রকম ভয়ানক কাজ করিবার জন্ম একজন গ্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইরা বাইবে? কিনে এ কথা জানা যায় ?'

'এখন কি করিবেন মনে করিতেছেন ?'

'এই স্ত্রীলোকটিকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।'

'এ পর্যান্ত ত তাহার কিছুই হইল না ?'

'কতক করিয়াছি। স্ত্রীলোকটির পরণে যে কাপড় ছিল, তাহাতে ধোপার একটা দাগ ছিল। কলিকাতা ও চন্দন নগরের সমস্ত ধোপার সন্ধান লইয়া বে ধোপা,এই কাপড় কাচিত, তাহাকে পাইয়াছি।'

'আপনার গুব বাহাত্রী আছে।'

'অ'মানের প্রতাহই এ কাজ করিতে হয়।'

'(शाशा कि विनन ?'

'কাহার কাপড় তাহা ধোপার নিকট জানিয়াছি।'

নগেন্তনাৰ সোৎসাহে বলিলেন, 'তবে ত আপনি মৃত স্ত্রীলোকটির নাম জানিরাছেন ?'

অক্ষরুমার বলিলেন, 'ঐ টুকুই গোল— ধোপার কাছে জানিয়াছি, ক্ষাপড়্থানি হুজুরীমনের স্ত্রীর।'

্'বলেন কি, হুজুরীমলের স্ত্রার ৷ তবে এ স্ত্রীলোক এ কাপড় পাইল ্ডুকাথা হইতে ?'

ভোহাই এখন সভাল করিতে হইবে।'

'কিন্তু লণিতাপ্রসাদের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া তাহার উপরে আমার কিছুসন্দেহ হয়।'

'তাহাপেক্ষাও সন্দেহ হয় এই গুণবান্ উমিচাদের উপর। সে निव

দেশিরা অজ্ঞান হইয়াছিল, বলে কিনা যে, সে এই শিব সর্কাণ হজুরী-মলের কাছে দেখিয়াছে, তাহাই ইহা দেখিয়া খুনের কথা মনে পড়ায় অজ্ঞান হইয়াছিল, এ কথা যে সুকৈব মিথ্যা তাহা বলা নিম্প্রয়োজন।'

'যে দিক দিয়াই হউক, এই শিবঠাকুরটিই এই খুনের মূলে আছে। আপনি গুরুগোবিন্দ সিংহের একবার সন্ধান লউন। দেখিতেছেন না যে,এই খুনের স্ত্র সকল রকমে পাঞ্জাবের দিকেই যাইতেছে। এই শিবলিক্ষের সম্প্রদায় পাঞ্জাবেই আছে। পাঞ্জাবে হজুরীমল বিবাহ করিয়াছিল। পাঞ্জাবী ছোরায় সে খুন হইয়াছে। পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক হজুরীমলের স্ত্রী, পাঞ্জাবী কাপ ড় স্ত্রীলোকটির পরা ছিল—আর পাঞ্জাবী গুরুগোবিন্দ সিং সম্প্রতি পাঞ্জাব হইতে এখানে আসিয়াছে।'

অক্ষয়কুমার চিস্তিতভাবে বলিলেন, 'কথা বটে—তবে স্ত্রীলোকটি কেন খুন হইল সেটাও একটা কথা।'

'আপনি হুজুরীমলের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন না কেন ?'

'করিব! আপাততঃ চলুন, প্রথমে একবার হজুরীমলের চাকরকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাক, সে কিছু-না-কিছু বলিতে পারে।'

'আপনি যে এ ব্যাপারের কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া আমার ভরদা নাই।'

অক্ষরকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'দেখিতেছি, আপনি ইহারই মধ্যে এ ব্যাপারে ক্লান্ত ও হতাখাদ হইয়া পড়িয়াছেন।'

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'না আমি হতাশ হই নাই—আমি আপনার সঙ্গ সহজে ছাড়িতেছি না।'

অক্ষয়কুমার বলিয়া উঠিলেন, 'তবে আস্থন, একবার ছজুরীমলের আবাসভূমিটা প্র্যবেক্ষণ করা যাক।"

উভয়ে বড় বাজারের দিকে চলিলেন।

### দশম পরিচ্ছেদ।

অক্ষরকুমার্ন্ধ,নগেব্রুনাথকে সঙ্গে লইয়া বড় বাজারে ছজুরীমলের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে একজন ভৃত্য সহিত দেখা করিলেন। অক্ষর বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মনিবের সঙ্গে এখানে শনিবারে কেহ দেখা করিতে আসিয়াছিল ?'

'একজন রাত্রে আসিয়াছিল।'

'কে দে ?'

'সেই পাঞ্জাবী, যিনি মাস কত হ'ল এসেছেন।'

'কত রাত্রে এসেছিলেন ?'

'বারু সাহেব এগারটার গাড়ীতে আগ্রা যাবেন স্থির পাকে, তাই তিনি সেদিন চলন্নগরে না গিরে এথানেই আহারাদি করেন।'

'কখন এই পাঞ্জাবী লোক দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ?'

'তথন রাত সাড়ে নয়টা কি দশটা।'

'তিনি কি বলেছিলেন, কিছু গুনেছিলে ?'

'না আমি সেথানে ছিলাম না।'

'আর কেহ এসেছিল ?'

'হা, পাঞ্জাবীটা চলে গেলে একজন স্ত্রীলোক এসেছিল।'

'দে কে ?'

'মাঝে মাঝে এথানে আদে।'

'कथन जारन ?'

'অনেক রাত্রে।'

'তুমি তাকে চেন ?'

'না, ঘোমটা দিয়ে আদে, কথনও মুথ দেখি নাই।'

'তাকে দেখিলে চিনিতে পার ?'

ঠিক বল্তে পারি না, তবে তাঁহার হাতে তিনথানা নীল পাথর বসান একটা চমৎকার আংটী আছে।'

ভৃত্যের নিকট বিশেষ কিছু আর জানিবার নাই দেখিরী অক্ষয়-কুমার হুজুরীনলের বাড়ী ভাল রূপে দেখিয়া, ফিরিয়া তাঁহার গদিতে আদিলেন। তিনি একটী দ্রব্য তথায় পাইলেন, তাহা সত্তর পকেটে লইলেন। তিনি আবার লণিতাপ্রদাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

তাঁহাকে গোপনে এক গৃহে আনিয়া বলিলেন, 'ললিতাপ্রসাদ বাবু, কিছু মনে করিবেন না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। কর্তবের দায়ে আমাদের অনেক সময়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়।'

ললিতাপ্রসাদ কেবল মাত্র মৃত্সরে বলিলেন, 'বলুন।'

অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাদের গদির অবস্থা কেমন ?'
ললিতা প্রসাদ কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কেন
মহাশয়, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই বড় বাজারে আমাদের মত
কটা সাওকোড গদি আছে ?'

'তা হতে পারে। তবে হজুরীমল বোমে পলাইতেছিলেন কেন ?'
'সে কি মহাশয়!'

'হাঁ—এই রকম ব্রোধ হইতেছে। দেখুন দেখি এ ছথানা;'

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার নিজের পকেট হইতে ছইথানা রেলওয়ে টিকিট বাহির করিয়া ললিতা প্রসাদের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখিতে-ছেন, এ ছথানা আগ্রার টিকিট নহে—বোদের টিকিট।"

ললিতা প্রদাদ বলিলেন, 'আপনি এ টিকিট কোথায় পাইলেন ?'
অক্লয়কুমার বলিলেন, 'ছজুরীমল বাবুর পকেটের মধ্যেই পাইয়াছি। তিনি সেইদিন সকাল বেলা টিকিট ছইথানি কিনিয়াছিলেন।
যাইবার সময়ে আর টিকিট কিনিবার হ্যাক্সামা রাথেন নাই। ইহাতেই
বোঝা যায়, তিনি গোপনে যাইবার মৎলব করিয়াছিলেন। তাহার
উপর ছইখানা টিকিট,—স্থতরাং একাকী যাইতেছিলেন না,—আর
একজনের সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। সেটি একটি জ্ঞীলোক—
সম্ভবতঃ দে-ই অনেক রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিত। খুন না
হইলে ছইজনে ছল্লবেশে বোধে পলাইতেন। ব্ঝিলেন, কেন জিক্সাসা
ক্রিতেছিলাম আপনাদের গদির অবস্থা কেমন ?'

এই দকল কথায় ললিতাপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া স্তস্তিতভাবে দিশুায়মান ছিলেন। কেবল মাত্র বলিলেন, 'কেন পূ'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'কারণ মাঠেই পড়িয়া আছে—যদি আপনাদের গদির বা হুজুরীমল বাবুর অবস্থার ভিতরে ভিতরে গোল না ঘটিত, তাহা হইলে তিনি এইরপভাবে সরিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেন না। টাকার সহায়তা থাকিলে অনেক কাজ কলিকাতায় বিদিয়া করা যাইতে পারে '

এই সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একব্যক্তি সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'কই--ললিতাপ্রসাদ বাবু কই ?'

় সকলে চমকিত হইয়। ফিরিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তিনি একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

তিনি অতি কুক্কভাবে বলিলেন, 'আমি হজুরীমল বাবুর নিকটে বেদশ হাজার টাকা রাখিয়াছিলাম, তাহা আপনাদের গদির দিলুক কইতে চুরী গিয়াছে ?'

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে উন্মত্তের স্থায় উমিচাঁদ তথায় উপস্থিত হইল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, 'সর্বানাশ হয়েছে।'

সকলেই আশ্চর্যায়িত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন । তথন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলিলেন, 'প্রায় পনের দিন হইল হছুরীমল বাবুকে আমি দশ হাজার টাকার নোট রাথিতে দিই। আজ আমার টাকার দরকার হওয়ার গদিতে আসিয়াছিলাম। গদিতে আসিয়া দেখি —এই ব্যাপার।'

অক্ষয়কুমার তাঁহাকে এতকণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন।
তিনি স্পাঠই ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যক্তিই গুরুগোবিন্দ সিং।
তিনি গঞ্জীরভাবে বলিলেন, 'গদিতে আসিয়া শুনিলেন, হজুরীনল
বাবু খুন হইয়াছেন ?'

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটী বিরক্তভাবে বলিলেন, 'হাঁ, সঙ্গে সঙ্গে আমার টাকাও গিয়াছে।' তৎপরে তিনি ললিতাপ্রসাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আপনি এখন এ গদির কর্তা, আপনি নিশ্চয়ই আমার টাকা ফেরত দিবেন।'

ললিতাপ্রদাদ বলিলেন, 'আমি ইংার কিছুই জানি না। আমি বাব্জীকে টেলিগ্রাফ করিয়াছি। তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিব। পরে তিনি উমিচাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'টাকা কিরুপে হারাইন ?' উমিচাঁদ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'এ টাকা বাবুর কাছে চন্দন নগরেই ছিল। তিনি আগ্রায় যাইতেছেন বলিয়া সেদিন গদিতে লইয়া আদেন। তিনি বাটীতে থাকিবেন না বলিয়া গদির সিন্দুক আমাকে দেখাইয়া দশখানা হাজার টাকার নোট রাথিয়া দেন। তাহার পর আর তিনি গদিতে আদেন নাই।'

গুলগোবিন্দ দিং বলিলেন, 'গুনিলেন, আমার টাকা মারা যাইতে পারে না। তিনি মারা গিয়াছেন বটে, তবে উমিচাঁদ বাবু জানেন যে, হজুরীমলের কাছে আমার টাকা ছিল।'

উনিচাদ বলিল, 'হাঁ।, তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, এ টাকা পাঞ্জাবের কোন সম্প্রদায়ের।'

অক্ষরকুমার বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ !'

স্কলেই তাহার দিকে চাহিলেন। শুরুগোবিন্দ সিং বলিলেন, 'তাহার রসিদও আমার কাছে আছে।'

ললিতা প্রসাদ বলিলেন, 'বাবুজী আহ্বন। হজুরীমল যথেও টাকা-কড়ি রাথিয়া গিয়াছেন। অবশুই আপনার টাকা ব্ঝিয়া পাইবেন।'

সহসা গুরুগোবিন্দ সিংকে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহা-শম্মের এ সম্প্রদায়ের সহিত পাঞ্জাবের ধর্ম-সম্প্রদায়ের কি কোন সম্বন্ধ আছে ?'

গুরুগৌৰিল সিং বিক্ষারিত নয়নে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি ?'

অক্ষরকুমার মৃহ হাস্ত করিয়া বলিলেন, 'তা ত নিশ্চয়, আমি ত: সিন্দুর মাথা শিব নই।'

এই কথার গুরুগোবিল সিং চমকিত হইরা উঠিলেন। অভিশর বিশিক্তভাবে অক্যকুমার দিকে চাহিলেন; কিন্তু মুহুর্ভ মাঞ্চ আরু সংযম করিয়া, ত্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতৈছি না।

তিনি তৎপরে ললিতা প্রসাদের দিকে ফিরিয়া অতি রুপ্টভাবে বলি-লেন, 'ললিতাপ্রসাদ বাবু, আপনার পিতাঠাকুর আসিলে তাঁহাকে বলিবেন, এই সপ্তাহের মধ্যে আমি টাকা চাই।'

ললিতাপ্রদাদ যুবক মাত্র, গুরুগোবিন্দ সিংহের রুঢ় কথায় ও কথাটা অপমানজনক ভাবিয়া তিনি জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'নতুবা আপনি কি করিবেন ?'

' গুরুগোবিন্দ সিং অতি গস্তীরভাবে বলিলেন, 'তাহা হইলে আমা-দের সম্প্রদায়ের সহিত আপনাদের বোঝা পড়া হইবে।'

এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গুরুগোবিন্দ সিং গদি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ললিতাপ্রসাদ বিশ্বিতভাবে বলিলেন, 'ওর সম্প্রদায় আনাদের কি করিবে ?'

অক্ষয়কুমার সংক্ষেপে কহিলেন, 'থুন।'

ললিতাপ্রসাদ ও উমিচাঁদ উভয়েই শক্ষিতভাবে বলিলেন, 'কাছাকে খুন করিবে ?'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'কাহাকে থুন করিবে, কেমন করিয়া বলিব ? তবে যে এই সম্প্রদায়ের কোপে পড়িবে, তাহারই থুন হইবার সম্ভাবনা আছে। তজুরীমলকে এই সম্প্রদায়ই খুন করিয়াছে।'

ললিতাপ্রসাদ নিতান্ত বিশ্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ?'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'কেন ? যেহেতু ছজুরীমল সাহেব এই সম্প্রদারের দশ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিতেছিলেন। কে জানে, যে স্ত্রীলোকটিকে লইয়া পলাইতেছিলেন, সে এ সম্প্রদারের নহে। সে-ও এই সম্প্রদারের কোপে পড়িরাছিল। তাহাই উভয়েই খুন হইগাছে।'

# দ্বাদশ পরিক্রেদ।

উমিচাঁদ অতিশয় বাগ্রভাবে বলিল, 'এ কথনই হইতে পারে না।'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'আমি কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতেছি। হুজুরীমল যদি টাকা লইয়া না থাকেন, তবে লইল কে ? অন্ত কেহু চাবি লইয়া তবে সিন্দুক খুলিয়াছিল ?'

উমিচাঁদ কুদ্ধ হইয়া বলিল, 'তবে কি আপনি মনে করেন, আমি টাকা লইয়াছি ?'

'এ কথা আমি বলি নাই।'

'মোমি এরূপ মূর্থ নই যে এই নোট লইব। সমস্তই নম্বরী নোট। সব নোটের নম্বরই গুরুগোণিন্দ সিংহের নিকটে আছে। এ নোট লইলে ইহা ভাঙ্গাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।'

'আপনার দারা এ কাজ হয় নাই, তাহা নিশ্চয়। তবে কথা 
হইতেছে যে, যদি আপনি লইলেন না, হজুরীক্ষ্মীর ইলেন না, তবে 
লইল কে ৪ কেহ ত চাবি চুরী করে নাই ৪'

উমিচাঁট নিজ কোনর হইতে সিন্দুকের চাবি বাহির করিয়া অক্ষর-কুমারকে দেখাইয়া বলিল, 'এই চাবি আমার কাছে রহিয়াছে, সর্বাদাই থাকে। এ চাবি কাহারও পাইবার সম্ভাবানা নাই।'

'ভ্জুরীমলের চাবি চুরী যাইতে পারে ?'
'না, তিনি সর্নাদা চাবি নিজের কাছে রাখিতেন।'
'তাঁহার কাচে কোন চাবি ছিল না।'

উমির্চাদ আশ্র্যান্থিত হইয়া বলিল, 'সে চাবী নিশ্চয়ই কেছ
গইয়াছিল।' তৎপরে একটু চিস্তিতভাবে বলিল, 'কিন্তু অপর
কেহ গদিতে আসিয়া সিন্দুক খুলিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত। গদিতে
সর্বাদাই লোক পাহারার থাকে।'

অক্ষরকুমার উঠিলেন। বলিলেন, 'দেখা যাক, কত দূর কি হর।' তিনি ললিতাপ্রসাদ ও উমিচাঁদকে থানার লাস সেনাক্ত করিবার জ্ঞাপাঠাইয়া দিয়া নগেক্তনাথের সহিত হাওড়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন।

নত্যকথা বলিতে কি, নগেন্দ্রনাথ এ খুনের যে কোনকালে কোনরূপ কিনারা হইবে, এ বিষয়ে হতাশাস হইতেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার হতাশ হন নাই; তিনি নগেন্দ্রনাথের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন,
'ইহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন ? আমাদের হতাশ
হইবার কারণ নাই। আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি।'

'আমি ত মনে করিতেছি, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই ·'

'কেন ? এই প্রথম—আমরা একটা লাসের পরিচয় পাইরাছি। জানিয়াছি, তিনি আমাদের বিখ্যাত গদিয়ান হজুরীমল বাবু—মহালয় লোক, ধার্মিক ও দানশীল। আরও জানিয়াছি যে এই সদালয় ধার্মিক দানশীল ধনী গদিয়ান পরের দশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে বোমে পলাইতেছিলেন। আমরা আরও জানিয়াছি যে, এই টাকা পাঞ্জাবের এক সম্প্রদায়ের; সেই সম্প্রদায়ের চিক্ন সিন্দুর মাধা শিব।'

'হাঁ এ সব দপ্রমাণ হয় ত কথা বটে; কিন্তু ছজুরীমল খুন হইব্বা-ছেন ব্যতীত আর কিছুই দপ্রমাণ হয় নাই।'

'ক্রমে সবই সপ্রমাণ হইবে—ভন্ন নাই। উপস্থিত এখন একবার হন্ধুরীমলের চন্দননগরের বাড়ীটা দেখা যাক।' এইরূপ কথা কহিতে কহিছে উভয়ে হাওড়ায় আসিয়া ট্রেণে উঠিলেন।

চন্দননগরে আসিয়া দেখিলেন যে, ছজুরীমল যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেটি একটি স্থন্দর বাগান বেষ্ঠিত বড় বাড়ী। অনেক লোকজন দাস দাসী আছে। হজুরীমল খুব বড় লোকের স্থায়ই এখানে বাস করিতেন।

অক্ষয়কুমার হজুরীমলের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম জনৈক ভৃত্য ঘারা বাড়ীর ভিতরে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু ভৃত্য ক্ষণপরে ফিরিয়া আদিয়া বলিল, 'তাঁহার শরীর ভাল নয়—ভিনি কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'তাঁহার অস্থুখ হইয়া থাকে বিরক্ত করিতে চাই না; তাঁহার কোন বাঁদীর সহিত দেখা হইলেই আমাদের কাজ হইবে। বল, আমরা পুলিসের লোক—দেখা করাই চাই।'

ভূত্য আবার বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল। এই সমরে তাঁহার। উভরে ধারপথে চাহিয়া দেখিলেন, একটি ভদ্রলোক একটি স্তীলোকের সহিত কথা কহিতেছেন। দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'বোধ হয়, ঐটিই যমুনা।'

ঠিক সেই সময়ে কে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিল, 'আমার নাম বমুনা।'

উভয়ে চমকিত হইরা ফিরিলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইরা একটি পরম রূপবভী বুবতী। তাহার মুখ স্নান---বিষয়। যমুনা অতি বিষয়স্বরে বলিল, 'আপনারা কি চান ?'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'এ সময়ে আপনাদের বিরক্ত করা জামাদের উচিত ছিল না; কর্তব্যের দায়ে আদিতে হইয়াছে।'

ষমুনা কোন কথা না কহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষরকুমার মৃত স্ত্রীলৈকের পরিধানে যে কাপড়খানি ছিল, তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, 'এ কাপড়খানিতে আপনাদের ধোপার চিহ্ন আছে; এ কাপড়খানি কি চিনিতে পারেন ?'

যমুনা কাপড়থানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'হাঁ, এ কাপড়থানি আমার মাসীর ছিল; কিন্তু এ কাপড়থানি এক জনু দাসীকে তিনি দিয়া-ছিলেন।'

'দে দাসীর নাম কি ?'

'<u>त्रक्षिया</u>।'

'বেশ নামটি—এখন সে কোথায় ?'

'সে সাত-আট দিন হইল দেশে গিয়াছে।'

'ঠিক দেশেই গিয়াছে কি ?'

'হাঁ। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?'

'দে দেশে যায় নাই—দে খুন হইয়াছে।'

'খুন হইয়াছে !' বলিয়া যমুনা শিহরিয়া উঠিল। তাহার য়ান মুঞ্
আরও য়ান হইয়া গেল, এবং সে পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রাচীর
ধরিয়া লাড়াইল। নিকটে একথানি কৌচ ছিল,সে তাহাতে তাড়াতাড়ি
বিদয়া পড়িল।

অক্ষয়কুমার মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি বাপু, ভিতরের অনেক কথাই জান।' কিন্তু ঔপস্থাসিক নগেন্দ্রনাথ যম্নার রূপে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি অক্ষয়কুমারের এইরূপ নির্মাম ব্যবহারে মনে মনে বিশেষ কুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কোন কথা ক্ছিলেন না—নীরবে তাহা সহু করিলেন।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বধন অক্ষয়কুমার দেখিলেন যে, যমুনা কতক প্রাকৃতিত হইয়াছে, তথন তিনি বলিলেন, 'আপনাকে আরও ছই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।'

यम्मा मृज्यरत विज्ञ, 'वनूम।'

অক্ষর্মার বলিলেন, বৃড় বাজারে রাণীর গলিতে স্থাপনাদের দাসী রঙ্গিয়া ভূড়্রীমল বাবুর সঙ্গে রাত বারটার সময়ে দেখা করিয়া-ছিল সেই সময়ে ভূজুরীমল খুন হন। । ।

সম্না ব্যগ্রভাবে বলিল, 'তবে কি, দে তাঁকে খুন করেছে ?'

না—তাহার সঙ্গে আর একজন পুরুষ মানুষ ছিল। তাহারা গুইজনে গঙ্গার ধারে বায়: তাহার পর সেধানে রঙ্গিয়াও খুন হয়। তার সঙ্গী নিশ্চরই তাহাকে খুন করে নাই; কারণ তাহা হইলে সিন্দুরমাধা শিবের দরকার হইত না।

যম্না চমকিত হইল। অক্ষয়কুমারের তীক্ষদৃষ্টি তাহা দেখিল। তিনি বলিলেন, 'এ বিষয়ে আপনি কি জানেন প'

যমুনা কম্পিতস্বরে কচিল, 'কি—কি—কি বিষয়ে ?'

অক্ষরকুমার পকেট হইতে তাড়াতাড়ি শিব**লিলটি** বাহির করিয়া। নুমুনার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'এই—এই বিষয়ে।'

সহসা কেহ গায়ের উপরে সাপ ফেলিয়া দিলে যেক্সপ হয়, যমুনারও ঠিক তাহাই হইল। দে একবার বিন্দারিত নয়নে অঙ্কন্থিত শিবলিক্ষের দিকে চাহিল; তথনই সে মৃদ্ভিত। হইল। অক্ষরকুমার গন্তীরভাবে কেবলমাত্র বলিলেন, 'ওঃ—তুমিও তবে ইহার ভিতরে আছ়!'

নগেক্সনাথ মহাজুদ্ধ হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। এবারে তিনি আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। অক্ষয়কুমারকে কঠিনকঠে কহিলেন, 'দেখিতেছেন না ইনি অজ্ঞান হইয়াছেন—এঁর দাসীদের শীঘ ডাকুন।'

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, বস্থন—অত ব্যস্ত হইতে হইবে না। এইথানে জল আছে, ছদয়ে ব্যথা পাইয়া পাকেন—মুখে জল দিন ।

নগেন্দ্রনাথ ঔপভাসিক—তাঁহার মনটা কোমল; তিনি এরপ স্থানরীর এরপ কষ্টে বড় ব্যথিত হইলেন। তিনি সম্বর জল আনিয়া অতি যত্নে যমুনার মুখে ধীরে ধীরে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

যমুনা কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তৎপরে ধীরে ধীরে চকুরুলীলন করিল। বোধ হয়, প্রথমে সে কি হইরাছে অরণ করিতে পারিল না—চারিদিকে বাাকুলভাবে চাহিতে লাগিল। সহসা তাহার সকল কথা মনে পড়িল; সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু অক্ষয়কুমার তাহার পথরোধ করিয়া সমুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'আমার সকল কথার জবাব না দিলে আমি যাইতে দিতে পারি না।'

যমুনা সককণনেত্রে নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি নগেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে আঘাত করিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারেন না, নীরবে দাড়াইয়া রহিলেন।

তথন যনুনা কাতরকঠে বলিল, 'আমার বড় অস্থুথ করিতেছে।'
এবার নগেন্দ্রনাথ কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না—বলিলেন, 'অক্ষয় বাবু, দেখিতেছেন না, ইহার অস্থুথ করিয়াছে।'

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অক্ষরকুমার একবার রুপ্টভাবে নগেজনাথের দিকে চাহিয়া মুথ ফিরাইয়া লইলেন। পরে যমুনাকে বলিলেন, 'মদি আমার সন্দেহ না ঘুচাইয়া যাইতে চাও, যদি ভন্ন পাইয়া থাক, তবে যাও।'

যম্না বিশ্বিতভাবে অক্ষরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমি ভয় পাইব কেন ?' বলিয়া সে ধীরে ধীরে আবার কৌচের উপর বসিল। বসিয়া অতি মৃতস্বরে বলিল, 'বলুন।'

অক্ষরকুমারের নির্মান ব্যবহারে নগেন্দ্রনাথের ভয়ানক রাগ হইল।
তাঁহার ইচ্ছা হইল, একটা মুট্টাঘাত অক্ষয়কুমারের মন্তকে বসাইয়া দেন,
কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। ভাবিলেন,'ডিটেক্টিভ কাজে যদি এইরূপ নৃশংস হইতে হয়, তাহা হইলে ইহা ভদ্রলোকের কাজ নয়।'

অক্ষরকুমার কিরৎকণ যমুনাকে কোন কথা জিজ্ঞাদা করিলেন না। ভাহাকে প্রকৃতিত্ব হইবার জন্ম দময় দিলেন।

যথন তিনি দেখিলেন বে, যমুনা অনেকটা স্থন্থ হইতে পারিরাছে, তথন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি সিন্দুর-মাথা শিব দেখিরা সৃদ্ধি ত হইলেন কেন ?'

ষদুনা নতলিরে ধীরে ধীরে বলিল, 'ওটা দেখে আমার মেসো
বহালবের কথা মনে পড়েছিল, তাই—

'ভার সংৰু এর কি সম্বন্ধ আছে ?'

'ও রকম একটা তাঁহার কাছে আমি দেখিরাছিলাম। তিনি আমাকে বলিরাছিলেন যে, এ একটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের চিহ্ন।'

'পাঞ্জাবের ধর্ম সম্প্রদায় ?'

'তা ঠিক জানি না।'

'আপনি ত পাঞ্চাব হইতে আদিয়াছেন ?'

'কিন্তু সেধানে ইহা দেখি নাই।'

'আপনি এ সম্প্রদার সমুদ্ধে কিছু জ্বানেকু 💬

'ना-किছूहे ब्युनि नहें।'

'इक् दीम्ल बर्दे मे च्येश में कू के हिलन ?'

'তা জাঞ্চিনা।'

'যাক ও কথা—এখন আপনাদের দাদীর কথাই হউক; এই দাদীর সঙ্গে হজুরীমল বাব্র কি বড় মেশামিশি ছিল ?'

যমুনা বিশ্বিতভাবে অক্ষরকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সে দাসী, তার সঙ্গে মেশামিশি থাকিবে কেন ?'

অক্ষকুমার বলিলেন, 'আর কাহারও সঙ্গে ছিল ?'

এবার যম্না জুকভাবে বলিল, 'দাসীদের সকল ধবর আমরা জানি না।'

অক্ষরকুমার একটু অপ্রতিভ হইরা বলিলেন, 'না—না—তা ড ঠিক। যাক্ সে কথা, গত শনিবার রাত্রে আপনি কি কলিকাভার হকুরীমল বাবুর বাড়ী গিয়াছিলেন ?'

যমুনা বিশ্বিত হইয়া বলিল, 'আমি—আমি—দেখানে কেন বাইব ?'
অক্ষরকুমার তাহার হাত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,
কিন্তু তাহার আঙ্কুলে কোন আংটা দেখিতে পাইলেন না। তথন তিনি
ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই এ বার নাই—অপর কেহ হইবে।'

তিনি কিরংকণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, 'কোন মেয়ে মাহুব তাঁহার নিকট আদিত কিনা, তাহা কি আপনি জানেন।'

যমুনা বিরক্তভাবে বলিল, 'না, আমি জানি না। চাকরেরা জানিলেও জানিতে পারে।'

অক্ষাকুমার সোৎসাহে বলিলেন, 'ঠিক কথা, একবার আপনাদের চাকরদের দেখা যাক।'

এই বলিয়া তিনি নগেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আপনি এইখানেই বস্তুন, আমি এখনই আসিতেছি।'

নগেন্দ্রনাথ অক্ষরকুমারের ভূর্যবহারে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কোন কথানা কহিয়া বসিয়া রহিলেন।

তিনি চিন্তিত মনে বসিয়াছিলেন। সহসা কাহার পদশর্কে তিনি ফিরিলেন। দেবিলেন, একটি ভদ্রলোক একটি স্ত্রীলোকের সহিত সেই কক্ষ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে সেখানে বসিয়া আছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। উভয়েই তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইলেন, এবং তথনই সে কক্ষ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'নগেক্স না?'

নগেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বিশ্বিতভাবে বলিলেন, 'স্থাবে কেও যমুনা দাস!'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য !'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই বটে,— কিন্তু তোমার চেহারা ঠিক সেইরপই আছে।'

ষম্নাদাস হাসিয়া বলিলেন, এটি আমার একটা গুণ বলিতে হইবে।

নগেল্ডনাথ পার্শ্বর্ত্তিনী রমণীকে দেখিতেছেন দেখিয়া যম্নাদাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ইনি হুজুরীমল বাবুর শালীঝির বিশেষ বন্ধ। এই বাড়ীতেই থাকেন, তবে আর বোধ হয়, বেশী দিন থাকিতে হইবে না। যম্নাদাস এ রজ লইয়া যাইবে।'

রমণী সলজ্জভাবে ভৃত্যন্তদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। যমুনাদাস বলিলেন, 'তুমি এখানে কেন ?'

'একজন ডিটেক্টিভের দঙ্গে এসেছি।'

'ডিটেক্টিভ! হজুরীমল বাবুর খুনের বিষয়!'

'\$11'

'এমন ভাল লোককে কে খুন করিল ?'

'তাহারই সন্ধান হইতেছে।'

'তুমিও কি ইহার সন্ধানে আছ ?'

'হাঁ, অক্ষয়কুমার বাবু অমুগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে লইন্নাছেন! জান ত, আমি ডিট্রেক্টিভ উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। অক্ষয়বাবু একজন খুব নামজাদা ডিটেক্টিভ।'

'বেশ বেশ—থুব ভাল। ভাই আমাকেও দক্ষে লও, আমার এ সকল বিষয় সন্ধান করিতে বড় ভাল লাগে; বিশেষতঃ, হঙ্কুরীমল বাবু আমাকে বড় ভালবাসিতেন।'

'অক্ষয় বাবুকে বলিব।'

এই সময়ে অক্ষয় বাবু তথায় উপস্থিত ২ইলেন। তিনি ক্র কুঞ্চিত করিয়া উভয়কে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি রমণীর হাতের দিকে পডিল। তিনি চমকিত হইলেন।

রমণীর হস্তে সেই আংটী।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নগেক্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ে ষ্টেশনে আসিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন। অক্ষয়কুমার কোন কথা কহেন না দেখিয়া নগেক্রনাথ বলি-লেন, 'যমুনাদাসের সঙ্গে এক সময়ে পড়িয়াছিলাম, অনেকদিন তাঁহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।'

অক্ষয়কুমার সে কথায় আর কোন কথা কহিলেন না। তথন নগেজ্রনাথ বলিলেন, 'আপনি যমুনাদাসকে কিরূপ দেখ্লেন ?'

অক্ষরকুমার গন্তীরভাবে বলিলেন 'ফক্কোড়—এ সব লোক দিয়া সংসারের কোন কাজ হইতে পারে না।'

'किंदु लोक मन नश—मन ভान।'

'বাহারা বেশী বাচাল হয়, তাহারা প্রায়ই প্রকাণ্ড গাধা।'

'হজ্বীমলের সহিত ইহার বিশেষ আগ্নীয়ন্তা ছিল; হজ্বীমল খুন হওরায় এ বড় প্রাণে আঘাত পাইয়াছে। তাঁহার হত্যাকারীকে ধরিবার জন্ত ব্যব্দ হইয়াছে। বলিতেছিল যে, আপনি যদি ইহাকে এই জন্সন্ধানে লয়েন্।'

'এ ना भनारक विवाह कतिरव ?'

'হা,—তাতে আগত্তি कि।'

'আছে—এই গঙ্গাই দে রাত্রে হজুরীমলের দঙ্গে তার বাজীতে দেখা করিয়াছিল। মাঝে মাঝে রাত্রে যাইত।'

'আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?'

'হঙ্কুরীমলের চাকর বলিয়াছিল, একটি স্ত্রীলোক মধ্যে মধ্যে রাত্রে হুজুরীমলের সহিত দেখা করিতে যাইত,—তাহার হাতে একটা তিন-থানা নীলপাথর বসান আংটা ছিল। এই গঙ্গার হাতে সেই আংটী আছে।

'গঙ্গার হুজুরীমলের সহিত সাক্ষাৎ করার কি বিশেষ কোন আশ্চর্য্যের বিষয় ?'

'তাহা নম্ন, যদি যমুনা----

'আপনি যমুনার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না,সে ইহার কিছুই জানেনা।' অক্ষরকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'ঔপস্থাসিক—উপস্থাসে স্থলর মুধ——বাহা হউক, সে কথায় আর কাজ নাই। এখন কথা ছইতেছে, রাক্ষা শিব দেখিয়া মুদ্ধা সে যায় কেন ?'

'উমিচাঁদও মৃচ্ছা গিয়াছিল।'

'সেই কথাই বলিতেছি। উমিচাদ মৃচ্ছা যাইবার যে কারণ বলিয়াছিল, যমুনাও ঠিক তাহাই বলিল—আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কাজেই বলিতে হয় হুজনের কথাই ঠিক নহে।'

'তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যমুনা এই খুন করিয়াছে ?'

'অতদ্র বলি না। বোধ হয় উমিচাদ বা যম্না খুন সম্বন্ধে জড়িত নহে; তবে ইহাও ঠিক, ইহারা খুন সম্বন্ধে অনেক কথা জানে।'

'এ কথা ঠিক নয়।'

'তাহা হইতে পারে—সে এ সম্বন্ধে সকল কথা জানে না। সে অর্জেক জানে, আর অর্জেক উমিচাদ জানে।'

'যদি তাহারা জানে, তবে প্রকাশ করিতেছে না কেন ?'
'সম্ভবতঃ তাহারা কাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।'
'এমন কে আছে বে,ভাহারা তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছে?
'অনেকে হইতে পারে। এই মনে করুন হজুরীমলের স্ত্রীকে াু'

নগেন্দ্রনাথ বিশ্বিত হইর। বলিলেন, 'এ কথা হইতেই পারে না।'
অক্ষরকুমার মৃত্র হাসিয়া বলিলেন, 'অনেক বিষয়ে পারে।
এই দেখুন না, তুই কারণে ছজুরীমল খুন হইতে পারে; প্রথম কারণ
টাকা—দ্বিতীয় কারণ ঈর্ষা।'

'টাকা সে রাত্রে তাঁহার নিকট ছিল না।'

'কোন মূল্যবান্ কাগজ-পত্রও থাকিতে পারে। যাহা হউক, এজন্ত যদি কেহ তাহাকে খুন করিয়া নাথাকে, তবে ঈর্ষাবশে খুন করিয়াছে।'

'আপনি কি মনে করেন যে, হজুরীমলের স্ত্রী দাসীর উপর ঈর্ষা করিয়া স্বামীহত্যা করিয়াছে ?'

'দাসীর উপর ছাড়া কি আর কাহার উপর হইতে পারে না—এই মনে করুন না গঙ্গা।'

'গঙ্গার সঙ্গে যে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল, বোধ হয় बा।'

তবে সে লুকাইয়া রাত্রে তাহার নিকট আসিত কেন ? সবই পরে জানা যাইবে। এখন আপনার বন্ধকে দলে ল্ওয়া যাক। তাহার দারা গলার বিষয় অনেক জানা যাইবে।'

'সে কথনও তাহা প্রকাশ করিবে না।'

মহাশয়ের বন্ধুটি যেরূপ বাচাল, তাহাতে তাহার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে বিশেষ কট্ট পাইতে হইবে না।'

নগেজনাথ এ কাজটা ভাল বোধ করিলেন না। এইরূপে ভূলাইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন গোপনীয় কথা বাহির করিয়া লওয়া বডই অন্যায়।

অক্ষরবাব তাহার মনের ভাব ব্ঝিয়া মৃছহান্ত করিয়া বলিলেন, 'নণেক্রনাথ বাব্, ডিটেক্টিভগিরি করিতে হইলে এত ভায়-অভায়ের বিবেচনা করিতে গেলে চলে না ব

# দ্বিতীয় খণ্ড রহস্য গভীর হইল

# দ্বিতীয় খণ্ড।

# প্রথম পরিচ্ছেদ্র

যম্নাকে দেখা পর্যান্ত নগেক্সনাথের হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার স্থলর মুখ তাঁহার হৃদয়ে স্থাপ্ট অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহার কথা ভাবিবেন না মনে করা স্বত্তেও সর্বাদাই তাঁহার মুখ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। তিনি গৃংমধ্যে বিসিয়া নিজ মনে স্থলরী যম্নার কথাই ভাবিতেছিলেন। এই সময়ে কাহার পদশকে তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন। দেখিলেন, ষমুনাদাস।

তিনি তাঁহাকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। ষমুনাদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কালবিলম্ব করেন নাই। তিনি হাঁসিতে হাসিতে বলিলেন, 'দেখ্ছ, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে এক দিনও দেরী করি নাই—এস, সেই ছেলেবেলার কথা কহা যাক।'

নগেল্রনাথের মন ভাল ছিল না—নানা চিন্তার তাঁহার হৃদর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কেন এরপ হইয়াছে, তিনি তাহা বৃঝিতে পারিতে-ছিলেন না। তিনি প্রথমে য়মুনাদাসের বাচলতাও উচ্চ হাস্তে কিছু বিরক্তি বোধ করিলেন; কিন্তু ক্রমে দেখিলেন, তাঁহার সহিত কথোপ-কথনে নিজের হৃদর অনেকথানি আনন্দামূভ্ব করিতে কার্গিল। ক্রমে ত্রই বৃদ্ধতে অনেক হাদ্য-পরিখাদ চলিল। কৌ তুকামোদে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞানা করিলেন, 'এখন কি করিতেছ ?'

বম্নাদাস হাসিয়া বলিলেন, 'এখন ভবঘুরে হয়েছি। বাবার যাহা ছিল, তাহা ফুঁকে দিতে অধিক দিন লাগে নাই। তার পর মা মরে গেলেন, আমিও ভেসে পড়লাম——'

'কাজ-কর্ম কিছুই করিতেছ না ?'

ভগবান আমাকে কাজের জন্ম বানান নাই। পরিশ্রম ? বাপ্— দে আমার বম।

তবে চল্বে কেমন করে ?'

'চলে যায়—ভালই যায়। আবার দেখিতেছ না,শীঘ্রই বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া পড়িতেছি। এইবার ভ্রমণ বন্ধ হইল আর কি——

নগেন্দ্ৰনাথ বলিলেন, 'তুমি তাহা হইলে অনেক দেশ বেড়াটয়াছ গ্' অনেক দেশে ? জগং-জুড়ে বলিলে হয়।'

'পাঞ্জাবে গিয়াছ ?'

'পাঞ্চাবে ? আমে আমে—পাঞ্চাবের কোথায় না গিয়াছি ং' 'অমৃতস্হরে ং'

'সেখানে একাদিক্রমে ছয়মাস ছিলাম।'

'তাহা হইলে পাঞ্জাবের তুমি সব দেখেছ ?'

'যা দেখা উচিত তাও দেখেছি, যা দেখা অস্কৃতিত তাও দেখেছি।'
নগেন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গটি টেবিল হইতে বাহির করিয়া যমুনাদাদের
শক্ষুথে ধরিয়া বলিলেন, 'এটা কি বলিতে পার ?'

বাপ্!' বলিয়া যমুনাদাস লাফাইয়া উঠিলেন—চারিপদ সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল; তিনি বিক্লারিত নয়নে নগেক্তনাথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নগেক্সনাথ তাঁহার ভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্বিত হইরাছিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 'ব্যাপার কি ?'

যমুনাদাস প্রায় ক্রত্ত বলিলেন, 'কি সর্বানাশ! তুমি এটা কোথা পাইলে ?'

উমিটাদ এই শিবলিঙ্গ দেখিয়া মৃচ্ছা গিয়াছিল। যমুনাও মৃচ্ছা
গিয়াছিল। যমুনাদাস মৃচ্ছা না গেলেও অনেকটা সেই রকমই হইলেন।
তাঁহার কপালে ঘাম ছুটিল। তিনি কম্পিতকঠে বলিলেন, 'তুমি—
তুমি—তুমি কি সেই সম্প্রদায়ের লোক ?'

যমুনাদাদের নিকটে এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে আরও কিছু জানিবার জন্ম নগেল্ডনাথ বলিলেন, 'কোন্ সম্প্রদায় ?'

ষমুনাদাস কম্পিতহত্তে সিন্দুরবঞ্জিত শিবলিক্ষটি দেথাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এই এটা যাহাদের চিহ্ন ?'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমি তোমায় সতাই বলিতেছি, আমি এই সম্প্রদায়ের কিছুই জানি না।'

এই কথায় যমুনাদাস কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলেন, 'আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার দফা আজ রফা হল। এখনও দিনকতক বাঁচবার ইচ্ছা আছে।'

'এটা দেখে এমন ভয় করিবার কি আছে ?'

'আছে, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে এখনই খুন করিবে। ও দেখুলেই লোকে খুন হয়—খুনের চিহ্ন।'

'সতাই কি তাই የ'

'হাঁ, আমি আশ্চর্যা হইতেছি, কেন তুমি এখনও খুন হও নাই। ভাল চাও ত এখনই ওটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এস, নতুবা বক্ষা নাই—আমি বল্ছি, একেবারে রক্ষা নাই।' যমুনাদাদের কথায় নগেন্দ্রনাথ বিশেষ আশ্চর্যা! স্বিত হইলেন। এই দিবলিন্দ সগন্ধে 'ববরণ বিশেষ অবগত হইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন; কিন্তু পাছে তিনি কৌতৃহল প্রকাশ করিলে যমুনাদাস কোন কথানা বলে, এই জন্ত তিনি প্রথমটা নীরবে রহিলেন।

যম্নাদাস তাঁহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তুমি এটা কোথায় পাইলে:?'

নগেব্রনাথ বলিলেন, 'হজুরামল বেখানে খুন হইয়াছিলেন, সেই-খানেই এটা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মৃতদেহের কাছেই পড়িয়া ছিল ব

যমুনাদাস তাঁহার কথা গুনিয়া অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, 'এতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই সম্প্রদায়ই তাহাকে খুন করিয়াছে।'

'সম্প্রদায় তাহাকে খুন করিবে কেন ?'

'কেমন করিয়া জানিব ? নিশ্চয়ই কোন কারণে তাহার উপর তাহাদের রাগ হইয়াছিল।'

'এ সম্প্রদারটা কি ? এরা কেন মাত্রুষ খুন করিয়া বেড়ায় ?' যমুনাদাস বলিলেন, 'এ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা জানি, বলিতেছি ।'

এই বলিয়া যম্নাদাস উঠিয়া জানালাটা দেখিয়া আসিলেন। দ্বার ক্ষত্র করিয়া দিলেন। তাঁহার সেই সশঙ্ক ভাব দেখিয়া নগেক্তনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই, এখানে তোমার সম্প্রদায় কিছু করিতে পারিবে না।'

যম্নাদাস বলিলেন, 'ছজুরীমলকে এই সহরেই খুন করিয়াছে।' এই কথায় কেমন আপনা-আপনি নগেন্দ্রনাথেরও প্রাণ ক্রাপিয়া উঠিল।

# দ্বিতীয় পরিক্ছেদ।

ক্ষণপরে নগেন্দ্রনাথ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, 'এ সম্প্রদায়ের কাজ কি ?'

'या ज्ञानि विनः छिह, এটা একটা ধর্ম সম্প্রদায়--- अञ्चलः हेशहे লোকে জানে।'

'এ সম্প্রদায়ে কাহারা আছে ?'

'ইহাদের সব কাজ গোপনে হয়; এরা কি করে তাহা এরাই জানে। সম্প্রদায় ভূকুনা হইলে কিছুই জানিবার উপায় নাই।'

'ইহাদের উদ্দেশ্য কি ?'

'আমার সব শোনা কথা। 'ইহারা নাকি কি কার্য্যকলাপ করে, তাহাতে নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্ম।'

'তুমি এদের বিষয় কিরূপে জানিলে ?'

'তাহাই বলিতেছি। আমি তথন অমৃত সহরে। একদিন অনেক বাত্রে এক বন্ধুর বাড়ী থেকে বাইনাচ দেখে আমি বাড়ী ফিরিতেছি। পথে তথন জনমানব নাই—চারিদিকে খুব অরুকার। এই সমরে সম্মুখে কাহার আর্দ্তনাদ শুনিলাম; কে কাহাকে যেন মারিতেছে। আমি ছুটিয়া দেইদিকে অগ্রবর হইলাম। আমি দ্র হইতে ব্রিলাম, আমার পায়ের শক্ষ শুনিরা ছুইজন লোক যেন ছুটীয়া পলাইল।'

'তার পর ?'

'তার পর আমি দেখি, একজন লোক রাস্তায় পড়িয়া আছে। লোকটার বৃকে কে ছোরা মারিয়াছে—রক্তে তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার পাশে দেখি, এই রকম একটা সিঁদুরমাথা শিব।'

'ঠিক এই রকম ?'

'ঠিক এই রকম।'

'তার পর আমি সেই শিব কুড়াইয়া লইয়া দেখি, লোকটা ভয়ে অজ্ঞান হইয়াছে। এরপ অবস্থায় একে পথে ফেলিয়া বাওয়া উচিত নয় ভাবিয়া আমি তাহাকে বাসায় আনিলাম। আমার বাসা সেধান হইতে নিকটেই ছিল।'

'তুমি তথনই পুলিসে থবর দিলে না কেন ?'

'সেই লোকটির কাকুতি-মিনতিতে। সে কিছুতেই আমাকে পুলিসে ধবর দিতে দিল না। তাহার পরম সৌভাগ্য যে, গায়ে একটা তুলাপোরা জামা ছিল, তাহাই ছুরি বুকে বসে নাই—কেবল মাংস একট কাটিয়া গিয়াছিল।'

'তার পর সে লোক এ সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলেছিল ?'

'কিছু কেন ? সব। সে এই সম্প্রদায় ভূক ছিল, কোন কারণে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসে। তাহাতে সেই দলের লোক ইছার উপর কুদ্ধ হয়। দলের নিকট কোন অপরাধ করিলে তাহার একমাত্র দণ্ড হইতেছে—প্রাণদণ্ড।'

'(क थून करत ?'

'তাহা কেছ জানে না—যাগার উপর ভার পড়ে, তাহাকেই খুন করিতে হয় ; না বলিবার যো নাই, তাহা হইলে তাহারও প্রাণদ্ত।'

'কি ভরানক! তার পর ?'

লোকটা জানিত দে, তাহার উপর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।'

'কেমন করিয়া জানিল ?'

'এরপ প্রাণদণ্ডের ছকুম হইলে সেই লোকের কাছে যেমন করিয়া হউক, এইরূপ একটা শিব আসে। এই শিব আসিলেই সে লোক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে, তাহার দিন শেষ হইয়াছে—সমিতির লোক নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিবে।'

'কি ভয়ানক!'

'থুন হইলে মৃতব্যক্তির কাছেও এইরূপ একটা শিব তাহারা রাথিয়া যায়; তাহাতেই সকলে ব্ঝিতে পারে যে, লোকটা সেই গুপ্ত সমিতির কোন লোকের দ্বারা খুন হইয়াছে।'

'পুলিস ইহাদের ধরে না কেন ?'

'পুলিস কি করিবে ? এ সম্প্রদারে কে আছে, এ সম্প্রদার কোথার, তাহার কিছুই কেহ জানে না। যাহারা দলে আছে, তাহারা প্রাণ থাকিতে কোন কথাবলে না। পুলিস কিছুই করিতে পারে না।'

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'তার পর কি হইল ? সে লোক কোথার গেল ?' যনুনাদাস বলিলেন, 'সে আমার বাড়ীতে কয়েকদিন লুকাইয়া ছিল; কিছুতেই আমাকে তাহার পরিচয় দিল না। শেষে একদিন আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।'

'এ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আর কিছু সন্ধান লইলে না কেন ?'

'সন্ধান লওয়া ! আমি অমৃত সহর ছেড়ে পালাতে পথ পাই না।' 'কেন হে ?'

'সেই শিবটা আমার কাছে ছিল। পরে জানিলাম, যে ইংাদের সম্প্রদায়ের লোক নয়, এমন কোন লোকের কাছে ইংারা এ শিবলিক থাকিতে দেয় না। অথচ তাহার সমুখে আসিয়া চাহিয়াও লইতে পারে না—তাহা হইলে সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া ধরা পড়িবে।'

'তোমার কাছে ছিল বলিয়া তাহারা কি করিল ?'

'চার পাঁচদিন রাত্রে রাস্তায় আমাকে খুন করিবার চেটা পাইয়াছিল. ভাহার পর বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল।'

'কেন ?'

অনেক রাত্রে ক্রমাগত চিল পড়ে—হঠাৎ দরজা খুলে যায়—রাত্রে সুমাইরা আছি, কেুখাট ধরিয়া নাড়া দেয়—নানা রকম উপদ্রব।'

'তাহার পর তুমি কি করিলে ?'

'একটি পঞ্জাবের ভদ্রলোক এই ব্যাপার আমার কাছে শুনিরা আমাকে বলিলেন, 'মহাশর, যদি প্রাণে বাঁচিতে চান, তবে শীঘ এটাকে বিদায় করুন। জানেন নাকি, তাহার! সহজে এটা না পাইলে এই সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে খুন করিয়া এটা লইয়া যায়।"

এ কথা শুনিয়া নগেল্রনাথের ছদয় কাঁপিয়া উঠিল, যথার্থই তাঁহার ভয় হইল—নিজ তর্মলতার জন্ম তিনি লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি সেটা কি করিলে ?'

'এ কথা শুনিয়া আমি রাত্রে সেটাকে আমার দরজার পার্টের রাথিয়। দিলাম। সকালে দেখি কে লইয়া গিয়াছে।'

'তার পর আর কোন সন্ধান পাইলে ?'

'এই সকল ব্যাপারে—সত্য কথা বলিতে কি, আমার মেজাজটা বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারেই পাঞ্জাব থেকে পলাইলাম। প্রাণের মায়া বড় মায়া;'

'এই সম্প্রদায়ের অনেক টাকা আছে ?'

গুনেছি, অনেক টাকা আছে। এই টাকা আর কোনখানে জ্বমা । রোধেনা, বা একজনের কাছেও রাথেনা। সম্প্রদায়ভূক ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে রাথে। 'श्वक्ररागिक मिश कि अहे मस्यानाग्रज्क अकबन ?'

'কেমন করিয়া জানিব ? খুব সম্ভব।'

'এই সম্প্রদায়ের কোন টাকা কি তাহার কাছে আছে ?'

'তাহাই বা আমি কিরপে জানিব ? তাহার সঙ্গে আমার আলাপ ভুজুরীমণের বাড়ীতে। তবে ভাবগতিকে বোধ হয়, তাহার কাছে সম্প্রদায়ের কিছু টাকা থাকিলেও থাকিতে পারে।'

নগেল্রনাথ অক্ষরবাব্র গান্তীর্য্য অমুকরণ করিয়া বলিলেন, 'সম্প্র-দায়ের দশহাজার টাকা তাহার কাছে ছিল।'

যমুনাদাদ নিতাস্ত বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, 'ভূমি কেমন করিয়া জানিলে ?'

নগেন্দ্রনাথ দেইরূপ গন্তীরভাবেই বলিলেন, 'এই দশ্হান্ধার টাক। শুরুগোবিন্দ সিং হুজুরীমলের নিকট রাখিতে দিয়াছিল। তিনি এই টাকা তাঁহার গদির সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন,—সে টাকা চুরী গিয়াছে ?'

'কি ভয়ানক ! কে চুরী করিল ?'

'কেমন করিয়া বলিব ? তাহারই সন্ধান হইতেছে, খুনের সঙ্গে চুবীর নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। তাহাই অক্ষয়বাবু তদন্ত করিতেছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছেন। তোমার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম——'

যমুনাদাস অতিশন্ন ব্যগ্র হইন্না বলিলেন, 'তিনি—তিনি—কি বলিলেন ?'

"তিনি তোমাকে দলে লইতে সম্মত হইয়াছেন।'

'দেখিতেছি, তিনি অতি ভদ্রলোক।'

'আমরা যতদূর যাহা জানিয়াছি, তাহা তোমার শোনা উচিত; নতুবা আমাদের কাজে যোগ দিতে পারিবে না।' 'বল---সব আমার শোনা চাই।'

নগেল্রনাথ খুন সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার ও তিনি যাহা কিছু সন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সমস্তই একে একে যমুনাদাসকে বলিলেন। কেবল গঙ্গার হাতে যে অঙ্গুরীয় ছিল এবং গঙ্গা যে গোপনে রাত্রে হজুরীমলের সহিত দেখা করিত, খুনের দিনও দেখা করিয়াছিল, তাহা বলিলেন না। তিনি জানিতেন, এ কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি বিশাস করিবেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি গঙ্গার প্রেমাকাজ্জী।

সকল কথা যমুনাদাস নীরবে শুনিলেন। নগেক্রনাথের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'এথন এ খুন কে করিয়াছে, তাহা বলা বড় কঠিন নহে।'

তাঁহার কথায় নগেল্রনাথ বিশ্বিত হইলেন। বলিলেন, 'কে খুন করিয়াছে—তৃমি মনে কর ?'

যমুনাদাস বলিলেন, 'ছই খুনের লাসের কাছেই শিবলিঙ্গ পাওয়া গিরাছে—স্থতরাং পাঞ্জাবের সম্প্রদার কর্তৃক ছই খুনই হইরাছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুরুগোবিন্দ সিং এই সম্প্রদারের লোক। তিনি সম্প্রদারের টাকা হুজুরীমলের নিকট রাথিয়াছিলেন; সেই টাকা চুরী গিরাছে—এ খুন কে করিয়াছে, তাহা কি আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে?'

নগেব্রনাথ বলিলেন, 'তুমি কাহাকে সন্দেহ কর ?'

যম্নাদাস উত্তর করিলেন, 'সন্দেহ নয়—নিশ্চিত। পুন করিয়াছে

— শুরুগোবিন্দ সিং।'

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শে সময়ে নগেন্দ্রনাথের বাড়ী যমুনাদাস আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই
সময়ে এদিকে ডিটেক্টিভ-ইন্স্পেক্টর অক্ষয়কুমারের বাড়ীতে আর
একজন আসিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার কথন ভাবেন নাই যে, তিনি সন্ধান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিবেন। তাঁহার আগমনে খুন সম্বন্ধে নিজের যে ধারণা হুইয়াছিল, তাহা সমস্তই উন্টাইয়া গেল।

তিনি নিজ গৃহে বসিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'ছইজন স্ত্রীলোক দেখা করিতে চান ?'

'স্থীলোক !' বলিয়া অক্ষয়কুমার মাথা তুলিলেন। বলিলেন, 'কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

ভূত্য বলিল, 'তা জানি না। তারা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। গাড়ী করে এসেছে।'

অক্ষয়কুমার সেই স্ত্রীলোক ছটিকে সেথানে আনিবার অমুমতি দিয়া নিজের কাগজ-পত্র গুছাইতে লাগিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। কিয়ংক্ষণ পরে ছইটি স্ত্রীলোককে দঙ্গে করিয়া লইয়া দে ফিরিয়া আদিল।

অক্ষরকুমার দেখিলেন, তৃইটিই হিন্দুখানী স্ত্রীলোক। একটিকে দেখিলে অপরটির দাসী বলিয়া স্পষ্টই বৃঝিতে পারা যায়। দাসীর বয়স হইয়াছে, তাহার অবগুঠন নাই; কিন্তু অপরের মুখ অবগুঠনে আর্ত। দেখিলেই সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া বুঝা যায়। অক্ষরকুমার অতি সম্মানের সহিত কর্ত্তী ঠাকুরাণীকে বলিলেন, 'আপনারা কি কাজের জন্ম আমার নিকট আসিয়াছেন বলুন—সাধ্য ছইলে নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিব।

রমণী অবগুঠনের ভিতর হইতে অতি মৃত্সরে বলিলেন, 'আমার স্বামীই সেদিন থুন হইয়াছেন।'

অক্ষরকুমার নিতাস্ত বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি কি হুজুরীমল বাবুর স্ত্রী ?'

त्रमणे श्रीवा ट्रनारेया निम्नच्यत वनितनन, 'हां'।

ৰক্ষকুমার বলিলেন, 'আপনার স্বামীর খুনের তদস্তই আমি করিতেছি।'

রমণী তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া দাসীকে কি বলিলেন; সে বাহিরে চলিয়া গেল। তথন রমণী অক্ষয়কুমারের আরও নিকটে আসিলেন। অক্ষয়কুমার একটু সরিয়া দাড়াইলেন।

ক্ষা ক্রিলেন, 'আপনি আমাদের ওথানে গিয়াছিলেন—অস্থথের ক্ষম্ম আপনার সঙ্গে সেদিন দেখা করিতে পারি নাই। অনেক অন্থ-সন্ধান করিয়া আপনার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া এথানে আসিয়াছি।'

় "কি জন্ম আসিয়াছেন, বলুন।'

'যে খুন করিয়াছে—তাহাকে কি ধরিয়াছেন 

'

'না—তাহাকে এখনও পাই নাই।'

'কে খুন করেছে, আমি জানি—তাই বলিতে এসেছি।'

অক্ষয়কুষার বিশ্বিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়। বলিলেন, 'কে খুন করিয়াছে, আপনি মনে করেন ?'

त्रभगी वनित्नम, 'शका'।

'शक्षा!' विनया अक्कबक्यात विकासारवरण मां जाहेबा छेठिरनन।

রমণীর দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন, 'আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?'

রমণী অতি বিচলিতভাবে বলিলেন, 'আমি জান্দি—আমি শপথ করিতে পারি। সে ডাইনী—সে সম্বতানী।'

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কেবল জানি বলিলে খুন স্প্রমাণ হয় না, কিরুপে জানিলেন, সেটাও বলুন।'

রমণী বাপ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, 'বতদিন এই সয়তানী আমাদের বাড়ীতে আসে নাই,ততদিন আমি স্বামীর সঙ্গে বড় স্থথে ছিলাম। এই ডাইনী আসিয়া আমার স্বামীর মন ভাঙাইয়া লয়। আমি জানিতাম— অনেক দিন হইতে জানিয়াছি, সে লুকিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে ক্রি-কাতায় দেখা করিত—সেই আমার স্বামী চুরী করিয়া লইয়াছিল।'

'বখন সে আপনার স্বামীকে আত্মসাৎ করিবার চেটা করিতেছিল, তথনই আপনি তাহাকে তাড়াইয়া দেন নাই কেন ?'

'আমি তাড়াইবার কে? আমি কিছু বলিলে তিনি কোন কথা ভনিতেন না, ঐ সম্বতানীই তাঁহার মন ভ্লাইয়া লইয়াছিল। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম—পরেও জানিয়াছি, এই সমতানা তাঁহার সঙ্গে সেদিন রাত্রে এদেশ ছেড়ে পালাবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। সে তাঁহাকে ভালবাসিত না, তাঁহার টাকা ভ্লাইয়া লইবার ফলীতে ছিল। টাকার লোভেই সে তাহার কোন ভালবাসার লোক দিয়ে তাঁকে খুন করেছে, আমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পারি।'

'আপনি কি মনে করেন যে,তবে অমুনাদাসই ত্জুরীমল বাবুকে গুন করেছে ?'

রমণী তীক্ষকঠে বলিয়া উঠিলেন, 'সে সমতানী, বেইমানী, সে মুথে বমুনাদাদকে ভালবাদা দেখায়, তাকে বে করিবে বলিয়াছে—সেই মূর্থও তাই বিশাস করিয়াছে; আমি সে সম্বতানীকে খুব চিনি। যম্নাদাস খুন করে নাই।'

'তবে কাহাকে দিয়া খুন করাইয়াছে মনে করেন ?'

'ললিতা প্রদাদ—ললিতাপ্রদাদ—তাকেই সয়তানী ভালবাদে, তার জন্মে প্রাণ দিতে পারে; আমি জানি, তার দ্বারাই দে আমার স্বামীকে খন করেছে।'

রমণীর কথাঃ অক্ষয়কুমারের বিশ্বয় চরমদীমাঃ উঠিয়াছিল। তিনি অবাধারে রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কিয়ৎক্ষণ পরে বলি-লেন, 'আমি চলিলাম, সয়তানী যদি পালায়, তবে আমার স্বামীর রক্ত তোমার উপর—আমার শাপ তোমার উপর।'

অক্ষয়কুমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি চঞ্চলচরণে দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ছজ্রীমলের স্ত্রীর কথা শুনিয়া অক্ষয়কুমার কেবল যে বিশ্বিত
ছইলেন, এরপ নহে —ভিনি স্তস্তিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, সংসারে
লোকে যাহা ভাবে, তাহা প্রায়ই হয় না. এই ছজ্রীমল সহরে খুব
বঙ্গলোক বলিয়া গণ্য ছিল। তাহাকে ধার্ম্মিক, দানশীল—অতি বদান্ত লোক বলিয়া সকলে জানিত। কিন্তু কি আশ্চর্যা, এই বুড়া বদমাইস
সকলের চোথে ধূলি দিয়া ভিতরে ভিতরে কি ভয়ানক কাজই না
করিতেছিল? দাসী গঙ্গার সঙ্গে তাহার প্রণয়—কি ঘুণা! আবার
ভাহাকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল গ পরের টাকা লইয়াও চম্পট
দিতেছিল, কি ভয়ানক! আমি যাহা ভাবিতেছিলাম, এই মাগীর কথায়
একদম সব উল্টাইয়া গেল, দেখিতেছি। যাহা ছউক. সহজে ইহার
কথাও বিশ্বাস করা যায় না। স্ত্রীলোকের রাগ হইলে স্ব করিতে পারে,
সব বলিতে পারে। দেখা যাক্ কতদ্র কি হয়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়কুমার সব কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ললিতাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। প্রথমে অক্ষয়কুমারকে দেখিয়া ললিতাপ্রসাদ যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মূখ যেন শুকাইয়া গেল; কিন্তু তিনি মূহুর্ত্ত মধ্যে নিজ হৃদয়ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, 'আহ্বন, আজ কি জন্তু আসিয়াছেন ?'

অক্ষয়কুমার বসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হজুরীমণ বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া ললিতাপ্রসাদ স্পষ্টতঃ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'এই ঘরে আম্বন।'

উভরে পার্ষবর্তী গৃহে যাইয়া বসিলেন। লালতাপ্রসাদ জিজ্ঞাসমান নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তথন অক্ষয়কুমার গস্তারভাবে বলিলেন, 'হুজুরীমল বাবুর স্ত্রীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে।'

ললিতা প্রসাদ কথা কহিলেন না। অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'তাঁহার কাছে জানিলাম, ভ্জুরীমল সাহেব বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার অনেক গুণ ছিল।'

'কি জানিলেন ?'

'জানিলাম, তিনি গঙ্গার জন্ত পাগল হইয়াছিলেন।'

'মিথাা কথা!' বলিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। তৎপরে আত্মসংঘম করিয়া বসিয়া বলিলেন, 'হজুরীমলের স্ত্রী ঈর্বাবশে এইরূপ বলিয়াছেন—তাঁহার একটা কথাও সত্য নয়।' 'আরও জানিলাম, সেই গঙ্গা আবার আপনার জন্য পাগল।'

ললিতা প্রসাদের মুথ রাগে লাল হইয়া গেল—তিনি কুদ্ধভাবে বলিলেন, 'মহাশয় কি আজ আমাকে অপমান করিতে এথানে আসিয়াছেন ?'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'ইহাতে আমার লাভ কি ? আমি ইহাও জানিয়াছি যে, য়মুনাদাদ বাবুর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবার কথা হইয়াছে।'

ললিতাপ্রসাদ এবার একটা অব্যক্ত শব্দ করিলেন। তিনি কি বলিতে বাইতেছিলেন—কিন্তু বলিলেন না। অক্ষয়কুমার তাঁহার মুধের দিকে কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি গঙ্গাকে ভালবাসেন।'

এবার ললিতা প্রসাদ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আপনি এখনই এখান হইতে উঠুন। আমার সহিত আপনার কোন কথা নাই।'

অক্ষয়কুমার গন্তীরভাবে বলিলেন, 'না থাকিলে উঠিতাম, সময় নষ্ট করিতাম না। আমার বিশাদ যে গলা এই খুনে জড়িত।'

'মিথ্যা কথা !'

'বটে ? সেইজন্ম সে লুকাইয়া লুকাইয়া রাত্রে ছজুরীমলের সহিত দেখা করিত।'

ললিতাপ্রসাদ কি করিবেন কি না জানিবার পূর্ব্বেই সহসা তিনি অক্ষয়কুমারকে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ভায় আক্রমণ করিলেন। সবলে তাঁহার কণ্ঠদেশ টানিয়া ধরিলেন।

অক্ষরকুমার হর্জন ছিলেন না—তাঁহার শরীরেও অসীম বল ছিল;
তিনি নিমেষ মধ্যে নিজেকে মৃক্ত করিলেন। তৎপরে সবলে ললিতা-

প্রসাদকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। ্ল্লিডাপ্রস্থানং, মুশুরু ইাপাইতে লাগিলেন।

অক্ষয়কুমার মৃত্হান্ত করিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'লালতাপ্রসাদ বাবু, শরীরের বল স্থান ব্ঝিয়া ব্যবহার করিবেন। যাহা হউক, আপনি কিছু না বলা সত্ত্বেও আমার যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি। আপনি গঙ্গাকে বড ভালবাদেন।'

ললিতা প্রসাদ বলিলেন, 'হাঁ, আমি তাহাকে ভালবাসি। সে হজুরীমলকে প্রাণের সঙ্গে ঘণা করিত, সে যমুনাদাসকে ভালবাদে না।'

'সেই কথাই আমি বলিতেছিলাম। তবে সে আপনাকেও ভাল-বাসে না——'

'মিথা কথা।'

'মিথ্যা হউক সত্য হউক আপনিই জানেন। উপস্থিত এই খুন সম্বন্ধে তাহার কি হাত আছে, তাহাই জানা আমার কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন।'

'আপনি তাহার মঙ্গে দেখা করিবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ললিতা প্রসাদও জাঁহার পশ্চাতে ঘাইতে উন্নত হইলেন; কিন্তু আত্মসংযম করিলেন। তৎপরে সন্তর একথানি পত্র লিখিয়া এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন। তাহাকে কানে কানে কি বলিয়া পত্রখানি দিয়া বিদায় করিলেন।

অক্ষয়কুমার রাস্তায় আসিয়া বলিলেন, 'একে সময় দেওয়া উচিত নহে। আমাকে এখনই একবার চন্দন নগর যাইতে হইল।'

তিনি তৎক্ষণাৎ একথানা গাড়ী ভাড়া করিয়া হাবড়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই একথানি ট্রে ছাড়িবে।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অক্ষরকুমার চক্দননগর ঔেশনে নামিয়া হুজুরীমলের বাড়ীর দিকে চলি-কেন। দেখিলেন, আর একটি লোকও গাড়ী হইতে নামিয়া জ্রুতপদে হুজুরীমলের বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে। তাহার হাতে একথানি চিঠী।

অক্ষরকুমার মনে মনে বলিলেন, 'দেখিতেছি, ললিতাপ্রসাদ গাধা নহে। আগে হইতে গঙ্গাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্ম চিঠী লিথিয়া লোক পাঠাইয়াছে ? দেখা যাক্—কতদূর দৌড়।'

তিনি ছজুরীমলের বাড়ী আসিয়া গঙ্গার সঙ্গে দেখা করিতে চাহি-লেন। ভৃত্যগণ প্রেই তাঁহাকে পুলিসের লোক বলিয়া জানিত; স্ত্রাং তাঁহার ছুকুম অমাস্ত করিতে কাহারও সাহস হইল না।

विद्या ना, विश्वलन, 'आिय एर आिमग्राष्ट्रि, आंत्र कांशांकि ।'

তাহার গঙ্গাকে ডাকিয়া দিল। গঙ্গা তাঁহার নিকটন্ত হইয়া সলজ্জ ভাবে মুহ্ হাসিয়া বলিল, 'থুনী বুঝি এবার ধরা পাড়িয়াছে, তাহাই আমাদিগকে বলিতে আসিয়াছেন।'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'না, খ্নী এখনও ধরা পড়ে নাই—সেই জন্মই তোমার কাছে আসিরাছি।'

'আমার কাছে! আমার কাছে কেন?'

'তৃমি কি জান যে, হজুরীমল বাবুর উপরে কাহার রাগ ছিল ?'
'আমি কেমন করিয়া জানিব ?'

'তুমি লুকাইয়া তাঁহার সঙ্গে রাত্রে দেখা করিতে ।' 'আমি ?'

'হাঁ--তুমি। তুমি যদিও বোমটার মুথ ঢাকির। বাইতে, তবুও তোমাকে লোকে চিনিতে পারিয়াছে, তোমার ঐ আংটীটাই তোমাকে ধুরাইরা দিয়াছে।'

বিশ্মিতভাবে আংটার দিকে চাহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, 'এই আংটা—কেন এই আংটা—এ ত আমি ছই একদিন হাতে পরিয়াছি মাত্র।'

তাহার কথায় অক্ষয়কুমার বিশ্বিত হইলেন। ভাবিলেন, 'তবে কি যথার্থ ই এ ছজুরীমলের নিকট যায় নাই। বলিলেন, 'একটি স্ত্রীলোক, হজুরীমল যে রাত্রে খুন হন, সেইদিন রাত্রে নটার পরে তাঁহার সঙ্গে দেথা করিয়াছিল।

'দে আমি নই—আপনি অপেকা করুন—আমি যমুনাকে ডাকি।'

বাধা দিবার পূর্বেই গঙ্গা তীরবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। অক্ষয়কুমার ভাবিলেন, 'পলাইল না ত। পলাইবে কোথা ? এখন দেখিতেছি, এ গুন না করুক—যে খুন করিবাছে জানে। অনেক মাম্লা তদস্ত করিবাম—এমন গোলবোগে নাম্লা আর দেখি নাই—দে বুড়ো বেটা নিজেও মরলো, আর আমাদেরও হাড়মাদ কালি করিয়া গেল।'

এই সময়ে গঙ্গা ধমুনাকে সঙ্গে লইয়া সেণানে ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'বমুনা জানে যে, প্রায় তুই তিন মাস এ আংটী অমার হাতে ছিল না।'

যম্না বিশ্বিতভাবে একবার গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল-পঙ্গে

অক্সরকুমারের মুথের দিকে চাছিল। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে বলিল, 'কেন, আংটীর কি ইইয়াছে ?'

গলা বলিল, 'ইনি বলিতেছেন এ আংটী আমার হাতে ছিল।'

যম্না মৃত্যুরে বলিল, 'না, আংটীটা গলার হাত হইতে বাগানে
পড়িয়া গিয়াছিল। প্রায় ছমাস ঘাসের মধ্যে পড়িয়াছিল, কুক্
খুঁজিয়া পায় নাই। আমি দশ পনের দিন হইল খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।
পাছে আবার হারাইয়া যায় বলিয়া নিজের হাতে পরিয়াছিলাম।
পলাকে দিতে গেলে সে বলিল, 'তোমার হাতে বেশ মানাইয়াছে,
জোমার হাতেই থাক।' সেই পর্যান্ত আমার হাতেই ছিল। তিন
কারি দিন হইল ভীহাকে দিয়াছি। আংটীর কি হইয়াছে পুঁ

্র অক্ষয়কুমার অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'যে রাত্রে হুজুরীমল বাবু

শুন হন, সেইদিন একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে

শিক্ষাছিল। তাঁহার একজন ভ্তা সেই স্ত্রীলোকের হাতে এই আংটী

দৈখিতে পার্য। তাহা হইলে কি আপনি সে রাত্রে কলিকাভার গিরা

শুকুরীমল বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন ?'

া কম্না কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অক্ষয়কুমার অতি কঠোরভাবে বলিলেন, 'চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—ভোমাকে ইহার ঠিক জবাব দিতে হইবে।'

্ৰ যমুনা কম্পিতকঠে বলিল, 'আমি—আমি—হাঁ আমি——' 'কি আমি ? স্পষ্ট বল।' 'আমি-গিয়াছিলাম।'

পূমি একবার আমাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছিলে, ঠিক করিয়া বল।'
বমুনার চক্ষুর্ব সজল হইল। সে বাষ্পক্ষ কম্পিতকঠে বলিল, 'হাঁ,
আমি—সামিই সে রাত্রে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম !'

# यष्ठे शतिष्ठिण।

অক্ষয়কুমার নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তবে সে স্ত্রীলোক তুমি।'

যম্না কোন উত্তর দিতে পারিল না—তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। "সৈ পড়িয়া যাইবার মত হইল। ক্সিতাড়াতাড়ি ভাহাকে ধরিয়া ফেলিল; এবং অভ্য গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। ক্ষেত্রক তাহারা দ্বারের নিকটে গিয়াছে, অক্ষয়কুমার কঠোরভাবে বিশিক্ষয়ে 'দাঁড়াও।'

উভরে মন্ত্রমূব্দের স্থার দাঁড়াইল। এবং ফিরিয়া আসিয়া ক্রিক্টিউ উপর বসিল। ক্রিস্ট্র বলিল, 'দেখিতেছেন, আপনার কি বিষয়া ক্রিটিউ আমার হাতে এ আংটী ছিল না, আমি কলিকাতার সিয়া ক্রিটিউ বাবুর সঙ্গে দেখা করি নাই।'

অক্ষরকুমার গন্তীরভাবে বলিলেন, 'আপনি ললিতাপ্রসাদের বিশ্বী হইতে এইমাত্র যে পত্র পাইয়াছেন, তাহা আমি দেখিতে হাই

গ্রিক বিশ্বিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল। জকুঞ্চিত ক্রিক ক্রিক জিল ভাবে বলিল, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন বে, তিনি আমারে শ্রেক লিথিয়াছেন ?'

অক্ষরবার মৃত্হাস্ত করিয়া বলিলেন, পুলিষে কাজ করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সংবাদ রাখিতে হয়। যে লোককে চিষ্টা ক্লিয়া কালতা প্রসাদে বাবু পাঠাইরাছিলেন, সে আমার সঙ্গে এক পার্ডীতেই চন্দন ন্বকে আনিয়াছে। গঙ্গার মূথ লাল হইয়া গেল—দে ত্রুকুটিকুটিল মূথে গ্রীবা বাঁকাইরা ত্রীক্ষকণ্ঠে কহিল, 'হাঁ, আমি পত্র পাইরাছি।'

'মামি সেই পত্র দেখিতে চাই।'

'সে পত্র আমি তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।'

'কোথাৰ ফেলিয়াছেন—চলুন দেখি।'

'সে পত্র আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।'

'দেখুন—গোল করিবেন না। সে পত্র আমি দেখিতে চাই— দেখিবই।'

'দে পত্ৰ আমি কিছুতেই দেখাইব না।'

'বৃঝিলাম, খুনের ব্যাপার কিছু তাহাতে আছে।'

'আপনি কি মনে করেন, আমি খুন করিয়াছি ?'

'অতদুর এথনও মনে করি নাই—তবে আপনি জানেন, কে খুন করিয়াছে।'

'নিথ্যাকথা।'

এতক্ষণ মুনা নতনেত্রে নীরবে বসিয়াছিল—সহসা কোথা চইতে তাহার দেহে কি অমানুষিকী শক্তির সঞ্চার হইল; সে সগর্বে মস্তক তুলিল। অতি দৃঢ়ভাবে বলিল, 'না—মিথ্যাকথা নয়।'

অক্ষয়কুমার বিশ্বিত চইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া
গৃষ্ধীর মুখের দিকে চাহিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যমুনার কথায় গঙ্গা
প্রথমে আশ্চর্য্যাথিত হইল; পরক্ষণে তাহার বিশালায়ত নেত্রদ্বয় একবার দীপ্রেশীল উল্লাপিণ্ডের স্থায় জলিয়া উঠিল; এবং ক্রোধে মুখখানা
আরক্ত হইয়া উঠিল—সর্কাশরীর কাঁপিতে লাগিল। গঙ্গা ওঠে ওঠ পেষিত
করিয়া ক্রোধ দমন করিবার চেষ্টা করিল। এবং যমুনার মাথাটা একদিকে
ঠেলিয়া দিয়া কহিল, 'যমুনা, তোর মাথা থারাপ হইয়া গিয়াছে।'

যমুনা মুথ না তুলিয়া নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তোমার জন্তে লোকে ভাবিতেছে যে, আমিই খুন করিয়াছি। তোমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহাই কোন কথা বলি নাই। এখন দেখিতেছি, আমার নাদী তোমার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক।'

গিল) কোধে গৰ্জিয়া কহিল, 'কি ঠিক্ ?'

এই দৃষ্ঠে অক্ষয়কুমার মনে মনে ভারি সম্ভুঠ হইলেন। মনে মনে গদিয় বলিলেন, 'এইবার কিছু আদল কথা জানিতে পারা যাইবে।'

যন্না এবারও মুথ তৃলিয়া চাঠিল না—চাহিলে সে নিশ্চযই ভয় পাইত। যন্না সেইরপভাবে মৃতকঠে বলিল, 'মাসী মা তোমাকে আনেক দিন জেনেছিলেন। মেসে। মহাশয় তোমার বাপের বয়সী, ভমি তাঁহার সঙ্গে——-

(গৃছ) আর ক্রোধ সহরণ করিতে পারিল না। বলিল, 'বমুনা, মুথ সাম্লাইয়া কথা কহিয়ো।'

এবার যমুনা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, গ্রিষ্টা, তোমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম বলিয়া এত সহা করিয়াছি; আর নয়. আমি আগে জানিতাম না যে, তমি এমন——'

গ্রিস) চোথ রাঙাইয়। ভীত্রকঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি কলিকাতার রাত্রে ভজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই।'

যন্না অতি সংযতভাবে বলিল, 'হাঁ, যাও নাই—সেদিন যাও নাই—মধ্যে মধ্যে বরাবর বাইতে। পাছে কেহ আংটা দেখিয়া তোমার চিনিতে পারে বলিয়া ছল করিয়া আংটা হারাইয়াছিলে, আমি ব্ঝিতে পারি নাই, তুমি ইচ্ছা করিয়া আংটা আমার হাতে রাখিয়াছিলে।'

গক্সা বলিল, 'তোমার মাথা খারাপ হইয়া——'

'না মাথা বড় থারাপ হয় নাই। তুমি সেদিন মেসো মহাশয়ের সঙ্গে দেথা করিতে যাও নাই—কিন্তু তুমিই দাসী রঙ্গিয়াকে তাঁহার সঙ্গে দেথা করিবার জন্মে রাত্রে পাঠাইয়াছিলে।'

'মিথ্যাকথা।'

এই বলিয়া (গ্রন্ধা), অক্ষয়কুমার তাহাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

ু অক্ষয়কুমার তাহার অনুসরণ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দাঁডাইলেন।

কিরৎক্ষণ যমুনার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, 'রঙ্গিয়াকে বে,গঙ্গা হুজ্রীমলের সহিত দেখা করিতে পাঠাইয়াছিলেন,তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন ?'

যমুনা ধীরে ধীরে বলিল, 'যে কাপড়খানা তাহার পরা ছিল; সে খানা গঙ্গার। সে দিনও তাহার সে কাপড় পরা ছিল, নিশ্চরই সে ভাহার নিজের কাপড় পরাইয়া তাহাকে মেসো মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে পাঠাইয়াছিল।'

অক্ষরকুমার বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক কথা—তাই ত—বুঝিয়াছি।' বমুনা তাঁহার মুথের দিকে চাহিয়া রহিল।

অক্ষরকুমার বলিলেন, এখন ব্ঝিয়াছি, হুজুরীমলের সঙ্গে রাত্রে রাণীর গলিতে গঙ্গারই দেখা করিবার কথা ছিল। হুজুরীমল তাহাকে লইয়া বোম্বে যাইবার জন্ম ছুখানা টিকিট কিনিয়াছিল; কিন্তু কোন কারণে গঙ্গা তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যার নাই, দাসী রঞ্জিয়াকে নিজের কাপড় পরাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। নিশ্চয়ই ইহাতে ব্রিতে পারা যাইতেছে যে, তাহার মতলব ছিল, হুজুরীমল রঞ্জিয়াকে তাহার কাপড় পরা দেখিয়া ভাবিবে, সে-ই আসিয়াছে——'

অক্ষয়কুমার নিজ মনেই এই সকল বলিয়া যাইতেছিলেন, যমুনা নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সহসা অক্ষয়কুমার থামিলেন, ভাবিলেন. এ<u>রপ উ</u>টেচঃস্বরে চিস্তা করা উচিত নহে।

তিনি যমুনাকে বলিলেন, 'আমি আপনাকে আরও হুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

यमूना मृक्षरत वेलिल, 'वल्न ।'

অক্ষরকুমার তাহার দিকে একদ্থে চাহিয়া অতি গ্রন্থীরভাবে বলিলেন, 'আপনি স্বীকার করিয়াছেন, আপনি সেরাতে ভজুরীমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ?'

যমুনা অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'হাঁ।' 'কেন গিয়াছিলেন, আমায় বলুন।'

यमूना উত্তর দিল না।

অক্ষর্মার আবার বলিলেন, 'না বলিলে আপনি বিপদে পড়িবেন।' এবারও যমুনা উত্তর দিল না।

অক্ষরবাব্ কঠোরভাবে বলিলেন, 'সব কথা খুলিয়া না বলিলে আমি এই খুনের জন্ম আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।'

যমুনা অতি মৃত্যুরে বলিল, 'আমি খুনের কিছুই জানি না।'
'আপনি কিজ্ঞা সে রাত্রে হজুরীমলের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাহাই বলুন।'

'কিছুতেই বলিব না।'

'আমি এখনও আপনাকে বলিতেছি, না বলিলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়িবেন।'

'বিপদ বেমনই ভয়ানক হউক, কিছুতেই আমি বলিব না—প্রাণ থাকিতে বলিব না।'

## ্ সপ্তম প্রিক্তেদ।

অক্ষয়কুমার দহজে রাগিতেন না। কিন্তু আজ এই বালিকার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি না রাগিরা থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'এখনও আপনাকে ভাবিধার সময় দিলাম। আমি আধার আপনার সঙ্গে দেখা করিব--এখনও বলিতেডি বলুন।'

যমুনা অতি দৃঢ়ভাবে বলিল, 'প্রাণ থাকিতে বলিব না।'

'আছো আবার দেখা কবিব,' বলিয়া অক্ষরকুষার ক্ষুক্তাবে সেগৃহ পবিত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'এ রকম বদ্ মেয়ে আমি কখন ও দেখি নাই। এ নিজে খুনের ভিতরে না থাকিলেও খুনের দব কথা জানে। দেখিতেছি, যত বদমাইসের গোড়া হইতেছে এই গঙ্গাটি। সংসারে মানুষ চেনা দায়। যাহা হইক, এখন আনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে, কমে বাকীটুকুও জানা যাইবে।'

তিনি মনকে এইরপে প্রবোধ দিলেন বটে; কিন্তু এতদিনে এই খনের কিনারা করিতে পারিলেন না, বলিয়া মনে মনন বড়ই বিরক্ত হইলেন। মনটা বড় উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অতি বিরক্ত-ভাবে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

কলিকাতায় আসিয়। তিনি প্রথমে নগেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। কয়েকদিন তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময় পান নাই। নগেন্দ্রনাথও একট্ উদ্মিভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমারকে দেখিয়া সত্তর অগ্রবর্তী হইলেন। অক্সরক্মারের মেজাজটা তথনও অতিশগ বিগ্ডাইয়া ছিল; তিনি বিরক্তভাবে একথানি চেয়ারে বদিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া নগেলুনাথ বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি— নৃতন কিছু জানিতে পারিলেন ?'

অক্ষরকুমার চকু মৃদিত করিয়া বদিয়াছিলেন। নিমীলিতনেতেই বলিলেন, 'সব নৃতন।'

নগেল্রনাথ আরও বিশ্বিত হইলেন। বলিলেন, 'মাপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

অক্ষরবার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'না পারিবারই কথা।'

'श्रीका मित तन्न।'

'খুলিয়া বলিব আমার **মাথ**া'

'এত রাগিলেন—কাহার উপর ?'

'নিজের উপর।'

'তা হুইলে এ খুনের বিষয় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেখিতেছি, আপনিই হার মানিলেন।'

অক্ষয়কুমার উঠিয়া বদিলেন। বলিলেন, 'মশাই গো, এই এত ডিটেক্টত উপত্যাদ লিখিতেছেন—এই খুনের যে পর্যান্ত হয়েছে, মনে করুন,ইহাই আপনার অর্দ্ধ লিখিত উপত্যাদ—এই পর্যান্ত লেখা হইয়াছে, তাহার পর কি লিখিবেন—কিরুপে উপসংহারটা করিবেন, বলুন দেখি। দেখি বিধাতার উপত্যাদের দঙ্গে শেষে আপনার উপত্যাদের কতথানি মিল হয়।'

নগেজনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার ন্যায় স্থদক ডিটেকটিভ যথন হার মানিলেন, তথন এ খুনের রহস্ত কখনও প্রকাশ হইবে না।' অক্ষয়বাবু বলিলেন, 'তবে কি আপনার উপন্যাদেরও ঞীপ্রয়ন্ত ।' নগেব্ৰুনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'আমি ত অনেকদিনই **হার** মানিয়াছি।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'আপনার সথ—আমার দায়। আমি হার মানিলে আমাকে ছাড়ে কে ?'

'আর কতদূর কি করিলেন ?' 'ললিতাপ্রদাদ আর উমিচাঁদের সঙ্গে আবার দেখা করিয়াছি।' 'তাহাদের নিকট নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছেন ?'

'বাস্ত হইবেন না—সব শুনিতে চান যদি, চুপ করিয়া শুনুন। গঙ্গা আর যমুনার সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছি।' নগেল্ডনাথ নড়িয়া উঠিলেন—ব্যগ্রভাবে কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্ত তাঁহার এই ভাব দেখিয়া অক্ষয়কুমার চেয়ার ঠেস দিয়া বসিলেন, চক্ষু মুদিত করিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

অক্ষয়কুমারের হঠাৎ এরূপ নিদ্রাকর্ষণ দেখিয়া নগেক্সনাথ বিশ্বিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি ত কোন কথা কহি নাই।

আক্ষরকুমার চক্ষু খুলিলেন না—সেই অবস্থায় থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'গোড়ায় আমরা কিছুই জানিতাম না। কেবল জানিতাম, এই সহরে এক রাত্রে প্রায় এক সময়ে একটি স্ত্রীলোক আর একটি প্রক্ষর খুন হইরাছে। ক্রমে জানিলাম, তাহাদের একজন হজুরীমল—
অপরে তাহারই দাসী রক্ষিয়া। আর কি দেখিলাম——'

নগেক্তনাথ বলিলেন, 'সিঁদ্র মাথা শিব।'

অক্ষরকুষার বিরক্তভাবে বলিলেন, 'চুপ করুন।'

নগেলনাথ নীরব হইলেন। তথন অক্ষয়কুমার দেইরূপ ভাবে ৰলিলেন, 'তাহার পর দেখিলাম, হজুরীমলের বাড়ীতে চারিটি স্ত্রীলো-কের ব্যাপার; একটি হজুরীমলের স্ত্রী, অপর একটি যমুনা, আর একটি গঙ্গা, আর একটি দাসী রঞ্জিয়া। শেষের তিনটি ব্বতী। আরও দেখিলাম, হুজুরীমলের এই খুনের মাম্লার আরও চারিটি লোককে আনা যায়, একটি ললিতা প্রসাদ, একটি উমিচাঁদ, একটি গুরুগোবিন্দ সিং, আর একটি যমুনাদাস।

নগেন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নিরস্ত হইলেন। অক্ষর্ক্মার বলিলেন, 'এই ব্যাপারের মধ্যে তাহা হইলে পাইলাম, চারিটি স্ত্রীলোক—চারিটি পুক্ষ—আর পাইলাম, তিনটি জিনিষ।'

নগেন্দ্রনাথ এবার আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না—বিলয়া ফেলিলেন, 'কি জিনিষ প'

অক্ষরকুমার ক্রকৃটি করিলেন, ভাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'আর পাইলাম, তিনটি /জিনিব; প্রথমতঃ সিঁদ্র মাধা শিব—ছটো। দ্বিতীয়তঃ টাকা—দশহাজার টাকার দশধানা নোট। তৃতীয়তঃ, ভালবাদা, দেয়, সুষা, প্রতিহিংদা—বাদ।'

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'সিঁদ্রমাধা শিবই এ খুনের কারণ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে। পাঞ্জাবের সেই সম্প্রদায়ের লোক যে এ খুন করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

অক্সমুকুমার এবার উঠিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। পরে নগেক্তনাথের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া চাভিন্না বলিলেন, কেন প'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পাঞ্চাবে এই রকম একটা সম্প্রদায় আছে।'

'ভাল।'

'সেই সম্প্রদায়ের চিহ্ন এই সিঁদ্রমাধা শিব।' 'থ্ব ভাল।'

'কেহু যদি এই সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়, তাহা হইলে তাহাকে

এই সম্প্রদায়ের লোকে খুন করিয়া থাকে। এইরূপ খুন হইলে লাসের কাছে এই রকম সিঁদুর মাথা শিব তাহারা রাথিয়া যায়।'

'স্বীকার করিলান।'

'ছই লাসেই সিঁদ্র মাথা শিব পাওয়া গিয়াছে, স্বতরাং বুঝিতে হইবে, এ খুন সেই সম্প্রদায়ের কাজ।'

'তাহলে আপনার মতে গুরুগোবিন্দ সিং ছুই খুনই করিয়াছে।'

'হাঁ, হজুরীমল সম্প্রদারের টাকা লইয়। পলাইতেছে, সংবাদ পাইয়া শুরুগোবিদ্দ সিং তাহার পশ্চাতে যায়। সেই রাগে সম্প্রদায়ের হকুমে হজুরীমলকে খুন করে, কিন্তু তাহার নিকট টাকা দেখিতে পার নাই।'

অক্ষরকুমার হাদিয়া বলিলেন, 'কেন ?'

'ছ ছুরীমল গঙ্গাকে লইয়া পলাইবার বন্দোবন্ত করিয়াছিল,দে তাংার নিকট টাকা দিয়াছিল, কাজেই গুরুগোবিন্দ সিং টাকা না পাইয়া গঙ্গার কাপড় পরা রঙ্গিয়া দাসীর পশ্চাতে যায়। তাহার পর ছজুরীমলকেও খুন করিয়া টাকা লইয়া চলিয়া যায়।'

অক্ষকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'তাগার পর রঙ্গিয়া খুন হইল কেন ?' 'সে টাকা লইয়াছিল বলিলা।'

'বটে ? তবে গুরুগোবিন্দ সিং টাকা হারাইয়াছে বলিয়া,এমন তদি করিবে কেন ?'

'লোকের চোথে ধূলি দিবার জন্স।'

'আর যদি আমি বলি, গুরুগোবিদ দিং আবার টাকা ফেরং পাইরাছে?'

নগেক্তনাথ আশ্চর্যারিত ইইয়া অক্ষরকুমারের মুথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অক্ষরকুমার হাসিতে লাগিলেন।

### অষ্ঠম পরিচ্ছেদ।

विलालन, ७ कथा ७ आरंग वर्लन नारे?

🗛 ক্ষয়কুমার বলিলেন, 'আগে শুনি নাই।'

'কাহার কাছে গুনিলেন ?'

'উমিচাঁদ, ললিভাপ্রসাদ আর থোদ গুরুগোবিক সিংএর নিকট শুনিয়াছি।'

''তাহারা কি বলে ?'

'গত রাত্রে কে একজন গুরুগোবিন্দ সিংএর বাসায় একথানা পত্র রাখিয়া যায়। সেই পত্রের ভিতর দশ হাজার টাকার নোট।'

'কে সে লোক ?'

'গুরুগোবিন্দ সিংহের চাকর বলে যে, সে একজন দরোয়ান। কোথা হইতে আসিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, 'চিঠাতে সব লেখা আছে. চিঠা বাবকে দিও,' এই বলিয়াই সে চলিয়া যায়।'

'আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই।'

'এখন কে খুন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ?'

'আমার বিশ্বাস এ সবই গুরুগোবিন্দ সিংহের ফন্দী।'

'ভুল।'

'তবে আপনি কি স্থির করিয়াছেন বলুন।'

'কিছুই পাকা স্থির করিতে পারি নাই, তবে কতক বিষয় জানিতে পারিয়াছি। সে রাজে গঙ্গা হজুরীমলের সঙ্গে দেখা করে নাই।' 'কে করিয়াছিল ?'

'যমুনা। সে এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করিরাছে; কিন্তু কি জন্ত দেখা করিয়াছিল,তাহা সে কিছুতেই বলিবে না—কাজেই সে এ চুরী ও খুনের বিষয় জানে।'

'তবে বলিতেছে না কেন ?'

'কাহাকেও ঢাকিবার জন্য ।'

'বলিয়াছি ত -হুজুরীমলের স্ত্রীকে।'

'আপনি কি মনে করেন সে-ই খুন করিয়াছে ?'

'মনে করা না করায় কি আসে যায়—প্রমাণ চাই।'

'কিন্তু তাহার খুন করিবার কারণ কি ?'

'ঈর্বা—সে মনে করিয়াছিল,হুজুরীমল গঙ্গাকে লইয়া পলাইতেছে।'

'রঙ্গিরাকে খুন করিবে কেন ?' 'ঈর্ষা— ঈর্ষাবশে স্ত্রালোক সকল কাজই করিতে পারে। যেমন

করিয়া হউক, দে জানিয়াছিল যে, গঙ্গা তাহার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবে। তাহাই সে তাহাদের সন্ধানে গিয়াছিল। রাগে হিতাহিত ক্ষানশূক্ত হইয়া তাহার বুকে ছুরি বসাইয়াছিল। তথন রঙ্গিয়া এই ক্যাপার দেখিয়া ভয়ে পলায়। ভজুরীমলের স্ত্রী তাহার পিছনে যায়, তাহার পর তাহাকেও খুন করে।

'সিঁদুরমাথা শিব ?'

'ছজুরামলের স্ত্রী পাঞ্জাববাসিনী। নিশ্চরই সে এই সম্প্রদায়ের একজ্বন—কাজেই তাহার কাছে এই সিঁদ্রমাথা শিব ছিল। সম্প্রদায়ের
এক জ্বনের উপর এ রকম ব্যবহার করিলে তাহাকে খুন করাই
বোধ হয়, তাহাদের নিয়ম। তাহাই ছইজনকে খুন করিয়া সে সেই
সিঁদ্রমাথা শিব লাদের কাছে ঝাধিয়া দিয়াছিল।'

'এ খুব সম্ভব হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা হইলে আপনার গাড়োয়ানের কথা ঠিক হয় কিন্তপে? সে একজন স্ত্রীলোককে আর একজন পুরুষকে গাড়ীতে লইয়াছিল।'

'এইজন্ম বোধ হয়, হজুরীমলের স্ত্রী একাকী আসে নাই—সে একজন পুরুষকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। যেরূপ জোরে ছোরা মারিয়াছে, তাহাতে কোন স্ত্রীলোকের কাজ বলিয়া বোধ হয় না; কোন পুরুষ ইহার ভিতরে আছে।

'এ পুরুষ কে মনে করেন ?'
'তাহারই সন্ধান করিতেছি।'

'এ লোক শুরুগোবিন্দ সিংও হইতে পারে। কেননা, গুরুগোবিন্দ সিং পাঞ্চাবের লোক,সে নিজে স্বীকার করিয়াছে বে,সে এই সম্প্রদায়ের লোক। সম্ভবতঃ এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া হুজুরীমলের স্ত্রী নিজের স্বামীর হুর্ব্যবহারের কথা ইহাকে জানাইয়াছিল; তাহাতে খুব সম্ভব, শুরুগোবিন্দ সিং তাহার সহিত রাণীর গলিতে যায়, তাহার পর সেই খুন করে।'

'সম্ভব, কিন্তু টাকা চুৱী করে কে ?'
'টাকার কথা সবই মিথ্যা—সন্দেহ দূর করিবার একটা ফন্দী।'
'উমিচাদ নিজে রহাতে টাকা সিন্দ্কে রাথিয়াছিল
'উমিচাদকে ইহারা হাত করিয়াছে।'

'টাকা না লইয়াই কি ছজুরীমল গঙ্গাকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল ? এ কোন কথাই স্থির হইতেছে না। এই মোকদ্দমা লইয়া খুব বেশী রক্ষে মাথা ঘামাইতে হইবে, দেখিতেছি।

বিরক্তাবে অক্ষর্মার উঠিলেন।

# নবম পরিস্ফেদ।

ষ্ককর বাবু নগেক্রনাথকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে সবেগে তথায় যমুনাদানের ক্রতবেগে প্রবেশ। তিনি অতি ক্রন্ধভাবে অক্রয়কুমারের দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, 'আমি আপনার সন্ধানেই এথানে আসিয়াছি।'

অক্ষরক্মার অতি গঞ্জীরভাবে বলিলেন, 'আমি ত উপস্থিতই আছি।'

যম্নাদাস ক্রোধভরে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমাদের গঙ্গার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—কোন্ সাহসে ?'

অক্ষয়কুমার মৃত্হাল করিয়া বলিলেন, 'ওঃ ! তিনি কি আপনাকে আমায় শাসন করিতে পাঠাইরাছেন গ'

'না, আমি নিজেই আসিয়াছি। আপনি জানেন, গঙ্গা আমার ভাবী স্ত্রী।'

'তাহা অবগত আছি।'

'তবে আপনি কোন্ সাহদে তাহাকে অপমান করিয়াছেন ?'

'তাঁহাকে অপমান করি নাই—কর্ত্তবোর অনুরোধে তাঁহাকে তুই

একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র।'

বন্ধুর সহিত অক্ষয়কুমারের একটা বিবাদ ঘটে শ্রেখিয়া নগেল্ডনাথ বলিলেন, 'যমুনাদাস, অক্ষয় বাবু যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রকৃত্ই ভাহা তিনি কর্তব্যের অন্ধ্রাণে ক্ষান্তিন।' 'তবে কি উনি মনে করেন ষে, গঙ্গা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ?' অক্ষরকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তা না হলে তিনি তাঁহার কাপড় পরাইরা রাত্রি বারটার সময়ে রঞ্জিয়াকে রাণীর গলিতে হজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে পাঠাইয়াছিলেন কেন ?'

যমুনাদাস অতিশয় রুপ্ট হইয়া বলিলেন, 'না, গঙ্গা পাঠায় নাই।'
অক্ষয়কুমার কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া গন্তীরভাবে বলিলেন, প্রমাণ লইয়া আমাদের কাজ—আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি।
আপনার কথা শুনিব কেন ?'

'আপনি কি মনে করেন, গঙ্গা এই হুইটা খুন করিয়াছে ?'
'না, তাহা বলি না—তবে তিনি ভিতরের অনেক রহগু জানেন।'
'নিথাাকথা।'

'মহাশয়, মিথ্যাকথা নহে। রাত্রে হজুরীমলের সঙ্গে তাঁহারই দেখা করিবার কথা ছিল; তাঁহাকে লইয়াই হজুরীমল পলাইবে মনে করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক, তিনি অনুগ্রহ করিয়া না গিয়া তাঁহার কাপড় পরাইয়া রিসমাকে পাঠাইয়াছিলেন।'

'বুড়া হুজুরীমলের দঙ্গে সে পলাইতে যাইবে কেন? বিশেষতঃ, তাহার সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে।'

'মহাশরের এক পরসারও সঙ্গতি নাই; কিন্তু হুজুরীমলের টাকা। অনেক ছিল।'

যমুনাদাস কোধে উন্মন্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, 'আমি জানি, জুয়া থেলিয়া হজুরীমলের এক পরসাও ছিল না। গঙ্গাও তাহা জানিত।'

সক্ষরকুমার মৃত্ হাসিয়া বলিলেন, 'তবে গঞ্চা আরও জানিত বে, নেই খুনের রাত্রে ভ্জুরীমলের কাছে দশ হাজার টাকা ছিল।'

यसुभानाम (म कथांस कान ना निधा विनातन, आंभात कान कान

কর্ম ছিল না বলিরা আমি এই সন্ধান করিব মনে করিয়াছিলাম। এখন গঙ্গার অপ্যশ ও মিথাা অপ্রাদ দূর করিবার জন্ম আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যে খুন করিয়াছে, তাহাকে বাহির করিব।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'ভগবান আপনার সাহায্য করুন, আমরা ত এক রকম হাল ছাড়িয়া দিবার মত হইয়াছি।'

যমুনাদাস সবেগে বলিলেন, 'আমি জানি, এই ছুই খুন কে করিয়াছে। পাঞ্জাবের সম্প্রদায় হইতে যে এ খুন হইয়াছে, তাহা আমি বেশ শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমি জানি, গুরুগোবিন্দ সিংই খুন করিয়াছে, আমি শীঘ্রই ইহার প্রমাণ দিব—দেখিবেন।'

এই বলিয়া যমুনাদাস উঠিয়া গেলেন। তথন নগেল্রনাথ বলিলেন, 'বমুনাদাস যাহা বলিল, আমার মনেও তাহাই লয়।'

অক্ষয়কুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, 'ও কথা অনেক বার শুনিয়াছি;
আমি বলিতেছি,আপনার সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ খুনের কোন সম্বন্ধ নাই।'
নেগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কিছই ত স্থির হইতেছে না।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'একটা কিছু হির করিতে হইবে; এখন আমার সঙ্গে একবার আস্থন, একটা কাজ আছে।'

ন্গেক্তনাথ সম্বর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়। অক্ষয়কুমারের সহিত বাহির হইলেন। তাঁহার। উভয়ে ললিতাপ্রসাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

ছজুরীমলের খুনের সময় ললিতাপ্রদাদের পিতা কলিকাতার ছিলেন না। পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া-ছেন। অক্ষয়কুমার এ পর্যান্ত তাঁহার সহিত দেখা করিবার স্থবিধা পান নাই; আজ তাহাই একবার তাঁহার দঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। ভাবিলেন, যদি তাঁহার নিকটে কোন সন্ধান পান।

### দশম পরিচ্ছেদ।

নগেরনাথ ও অক্ষরকুমার বড় বাজারে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, লনিতাপ্রসাদের পিতা গদিতে আছেন। উভয়ে গদিতে প্রবেশ করিলেন।

অক্ষয়বাবু দেখিলেন, তিনি এক স্থবির মাড়োয়ারি—বৃদ্ধিমান, ব্যবসাদার, চতুর মাড়োয়ারীর যেরূপ হওয়া উচিত, তিনি ঠিক সেইরূপ মাড়োয়ারী। তাঁহাকে দেখিয়া অক্ষয়কুমার বৃঝিলেন যে, তাঁহার নিকটে কোন কথা বাহির করা সহজ নহে।

অক্ষয়কুমারকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনার কি দরকার ছ' অক্ষয়কুমার নিজ পরিচয় বলিলেন। তথন তিনি উঠিয়া বলিলেন, 'এইদিকে আস্থন।'

উভয়কে এক নিৰ্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'আপনি এখনও ধুনের কিছুই সন্ধান করিতে পারেন নাই?'

'থুনী ধরিতে পারি নাই—তবে কতক সন্ধান পাইয়াছি।'

'কি পাইয়াছেন ?'

'আপনাকে বলিতে পারি না। আমাদের সেরূপ রীতিও নছে।'

'আমার কাছে কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন ?'

'গ্রই-একটি কথা জিজ্ঞাদা করিতে। আপনি হজুরীমল বাবুকে কি খুব ভাল লোক বলিশ্বা জানিতেন ?'

'নিশ্চয়—সকলেই তাহা জ্বানিত।'

'তাঁহার কি কোন দোষ ছিল না ?'

'সংসারে কাহার না দোষ আছে ?'

'তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, তাঁহার কি দোষ ছিল ?

'আপনি কি তাঁহার দোষ অমুদন্ধানের জন্ত আমার নিকট আসিয়া-ছেন ? কোন সাহসে আপনি এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?'

'কর্তব্যের অনুরোধ জিজ্ঞাসা করিতেছি। কি জন্ম তিনি থুন হইয়াছেন,তাহা জানিতে না পারিলে থুনী কথনও ধরা যায় না। তিনি জুরাড়ী ছিলেন।'

'মিথ্যাকথা।'

'জুয়া থেলিয়া তিনি সর্কাস্ত হইয়াছিলেন।'

'আপনি কোন্ সাহদে হুজুরীমলকে এ কথা বলেন ?'

'সাহস-প্রমাণ। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেউলিয়া হইতেন।'

'আপনি কি আমাদের গদির বদুনাম রটাইতে এথানে আসিয়াছেন ?'

'সত্য কথা অনেক জানিয়াছি; সেজন্ত অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি হজুরীমল সম্বন্ধে যাহা জানেন, আমাকে থুলিয়া বলুন।'

রাগে বৃদ্ধের মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে কম্পিতস্বরে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি পুলিদের লোক—কি বলিব। যাহাই হউক, আমি আপনাকে আর একটি কথাও বলিব না।'

অক্ষরকুমার উঠিলেন। গন্তীরভাবে বলিলেন, 'তবে আমিই বলি, হজুরীমল জুরা থেলিয়া দর্ম্বশাস্ত হইয়াছিলেন। তাহার উপর আরও গুণ ছিল—তিনি গঙ্গাকে লইয়া এ দেশ ছাড়িয়া পলাইবার কন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিং দশ হাজার টাকা তাঁহার নিকট জমা রাখিয়াছিলেন; তিনি সেই টাকা লইয়া পলাইতেছিলেন। সে দিন খুন না হইলে পলাইতেনও।'

वृष मार्फायाती चात्र कहे रहेया वनितन, 'मव मिशाकथा---'

অক্ষরকুমার দেথিলেন, এই কঠিন মাড়োয়ারীর নিকট হইতে কোন কথাই জানিবার উপায় নাই; স্থতরাং তিনি নিতাস্ত বিরক্ত হইয়া তথা হইতে বিদায় লইলেন।

বাহিরে আসিয়া ক্ষিক্ষরকুমার নগেক্তনাথকে বলিলেন, 'এ বেটাও ভুজুরীমলের মত বদমাইস। কে জানে, বেটারা হয় ত পাওনাদারকে ফাকী দেবার জন্ম ভুজুরীমলকে ইহজীবনের মত সরিয়েচে।'

নগেন্দ্রনাথের মনে এ কথা একবারও উদয় হয় নাই। তিনি নিতাস্ত বিমিত হইয়া বলিলেন, 'বলেন কি—ইহাও কি সম্ভব ?'

অক্ষয়কুমার গন্তীরভাবে বলিলেন, 'সকলই সন্তব। এখন ইহাদের বিস্তর দেনা হইয়াছে; ছজুরীমল বড় অংশীদার, তারই নামে সমস্ত লোকের পাওনা; তাহার বেঁচে থাকিলে রক্ষা নাই, আজ হউক কাল হউক, তুই দিন পরে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত; তখন হজুরীমলকে জেলে যাইতে হইত। এ অবস্থায় হাজার লোকে প্রত্যহ আত্মহত্যা করিতেছে, খুনও হইতেছে। এই বুড়ো মাড়োয়ারী ফেরপ বদমাইস, তাহাতে এ একটা গুণ্ডা লাগাইয়া সে হজুরীমলকে সরাইয়া আপনাকে বাঁচাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তবে কি এই বুড়োই লোক দিয়া নিজের অংশীদারকে থুন করিয়াছে। তাহা হইলে আমারা যাহা কিছু ভাবিতেছিলাম, সকলই আমাদের ভুল ?'

অক্ষয়কুমার গঞ্জীরভাবে বলিলেন, 'তাহাই যে ঠিক, তাহা বলি না, তবে সম্ভব—খুব সম্ভব। বুড়ো মাড়োয়ারী যেরূপ চতুর, তাহাতে সেনিজেকে বাঁচাইবার জন্ম এও পারে—তবে প্রমাণ নাই—এ হল মুদ্ধিল।'

নগেজনাথ বলিলেন, 'এটা খুব সম্ভব বটে, সন্ধান করা উচিত।' অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'তাহা না করিয়া সহজে ছাড়িব কি ?'

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

অক্ষরকুমার কিয়দূর আসিয়া বলিলেন, 'আস্থন, একবার গুরু-গোবিন্দ সিংএর সঙ্গে দেখা করিয়া যাই।'

উভরে গুরুগোনিক সিংএর বাসায় স্থাসিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি তথন বাসায় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের উভয়কে সমাদরে বসাইলেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'নোট সম্বন্ধে আপনাকে ছই একটা কথা জিল্ঞাসা করিবার জন্ত আসিলাম।'

अक्टागाविक निः वनिटनन, 'वनून, कि कानिएक हाट्यन ?'

'যে দরোয়ান আপনার নামের চিঠী সহ নোট আপনার চাকরকে
দিরাছিল, তাহাকে এখন দেখিলে সে চিনিতে পারিবে ?'

'সে বলে যে, লোকটা ছন্মবেশ পরিয়া আসিয়াছিল। তাহার বড় লক্ষা দাড়ী ছিল, বোধ হয় সে দাড়ী পরচুলের হইবে।' ইইকো:

'তবে সে ভাহাকে তথনই ধরিল না কেন ?' (ক্স্রু 'সে লোকটা এক মিনিটও দেরী করে নাই।' 'ষাহা হউক, নোটগুলি কি দেখিতে পাইব ?'

'পাইবেন,' এই বলিয়া গুরুগোবিন্দ সিং অন্ত গৃহ হইতে নোটগুলি আনিয়া অক্ষয়কুমারের হাতে দিলেন। তিনি নোটগুলি বিশেষরূপে দেখিয়া বলিলেন, 'এই দশখানা নোটই কি আপনি ছজুরীমল বাব্কে রাখিতে দিয়াছিলেন ?'

অক্ষরকুমার সবিশ্বয়ে বলিলেন, 'তবে এ নোট কোথাছইতে আসিল ?'
গুরুগোবিন্দ সিং বলিলেন, 'আমিও ইহার কিছুই ভাবিয়া পাই
না। এ নোট আমি হুজুরামলের নিকট জমা রাখি নাই; সে নোটের
নম্বর আমার কাছে আছে—এ সে নোট নয়।'

'ইহার মধ্যে কি একথানিও আপনার সেই নোট নয় ?' 'একথানিও না।'

'তবে এ নোট কোথা হইতে আদিল ?'

'কেমন করিয়া বলিব ? বোধ হয়, যে চুরী করিয়াছিল, সে নোট বদলাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন সেই বদলান নোট ফেরং দিয়াছে।'

'কেন ফেরৎ দিয়াছে ?'

'হয় ত ভয়ে—হয় ত বা অমৃতাপে।'

'যে এই দশ হাজার টাকা পাইবার জন্ম ছইটা খুন করিয়াছিল, সে কি সহজে টাকা ফেরৎ দেয় ?'

'আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

'যাহা হউক, আপনার নোট কে ভাঙাইয়াছিল, জানিতে পারিলে খুনীর সন্ধানও হইবে। আপনার সেই নোটের নম্বরগুলি দিন।'

গুরুগোবিল সিং উঠিয়া গিয়া আবার একখানি কাগজ লইয়া আসিলেন। অক্ষরকুমার নোটের নম্বর লইয়া গুরুগোবিল সিংএর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। নগেক্সনাথ রাস্তায় আসিয়া বলিলেন, 'এনোট সম্বন্ধ আপনি কি মনে করেন ?'

অক্ষরকুমার বলিলেন, আমি এখন কিছুই মনে করি না। আকর্ষ্যের বিষয়, এই নোট কে ভাঙাইয়াছিল, তাহা এখনও প্রকাশ পার নাই। 'হয় ত সে নোট এখনও কেহ ভাঙার নাই।'

'এমন কে মহাত্মা যে, ঘর থেকে দশ হাজার টাকা দান করিবে ?'

'ইহাও ত গুরুগোবিন্দ সিংহের একটা ফন্দী হইতে পারে।'

'নগেল্রবাবু ইহা উপভাস লেখা নয়—ইহাতে অনেক গোলযোগ
—ক্রমেই গোলযোগের বৃদ্ধি—রহস্ত ক্রমেই জটিল হইতেছে। যাহাই
হউক, আমি আগনাকে একটা কাজের ভার দিতেছি।'

'বলুন।'

'এ নোট কেহ কোথায়ও ভাঙাইয়াছে কি না, আপনি এখন তাহারই সন্ধান করুন।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।'

'যদি কেহ নোটভাঙাইয়া পাকে, নিশ্চয়ই জানিতে পারা যাইবে।' 'তাহা হইলে ি আপনি খুনী ধরিতে পারিবেন ?'

'থুব সম্ভব। আমার বিখাস, হজুরীমল যথন খুন হয়, তথন তাহার নিকট গুরুগোবিন্দ সিংহের দশ হাজার টাকার নোট ছিল। যে খুন করিয়াছে, সে সেই নোটগুলি লইয়াছিল।'

'তাহাই যদি হয়, তবে সে বেনামী করিয়া নোট ভাঙাইতে পারে।'
'সম্ভব, তবুও তাহাকে বাহির করিতে পারিলে অনেক সন্ধান পাওয়া যাইবে। আপনার উপর এই ভার থাকিল।'

'প্রাণপণে চেষ্টা করিব।'

'এ দিকে আমি অন্ত চেষ্টায় রহিলাম। যত দ্র যাহা করিতে পারেন, সংবাদ দিবেন।'

'দিব, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন।'
'দেখা করিব বই কি।'

তথন উভয়ে উভয় দিকে প্রান্থান করিলেন। নগেন্দ্রনাথ সেইদিন হইতে সেই নোট কোথায় কে ভাঙাইয়াছে তাহারই সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার খুনের এখনও কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, রঙ্গ্লিয়র কোন ভালবাসার লোক ছিল; সে কোন গতিকে জানিতে পারে যে, রঙ্গিয়া নিশীথ রাত্রে গোপনে একাকী হজুরীমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে, তাহাই সে তাহার অমুসরণ করিয়াছিল। সেই রাগে উন্মন্ত হইয়া প্রথমে হজুরীমলকে খুন করে। তৎপরে সেই রঙ্গিয়ার সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে উঠে। পরে গঙ্গার ধারে আসিয়া তাহাকেও খুন করে। এরপ খুন প্রায়ই হয়।

কিন্তু কে রঙ্গিয়ার ভালবাসার লোক ছিল, তাহা অক্ষরকুমার এত দিনে কিছুতেই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিখাস যে, কেহ নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু কে ঝে, ইহাই সমস্যা। অনেক অনুসন্ধানেও তিনি ইহা জানিতে পারিলেন না।

তিনি এই খুনের বিষয় লইয়া নিজ গৃহে বসিয়া আন্দোলন করিতে-ছিলেন। এই খুন লইয়া তাঁহার আগার নিজা গিয়াছে—দিন রাত্রিই তিনি এই বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত—নাস্তানাবুদ।

অদ্যও এ বিষয়ে কি করিবেন না করিবেন, মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, এই সময়ে সেথানে অত্যস্ত ব্যস্তভাবে নগেব্রুনাথ উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ঠ হইয়াই বলিলেন, 'যে কাজের ভার দিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি।' অক্ষয়কুমার তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি ?'
নগেল্ডনাথ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, 'নোট বেখানে ভাঙাইয়াছে,
ভাষা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।'

অক্ষয়কুমার শুনিরা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, 'খুনের আগেই লোকটা নোট ভাঙাইয়াছিল, কাজেই শুরুগোবিন্দ সিংহের নোটের নম্বর চারিদিকে দেওয়ায় নোট ধরা পড়ে নাই। আমি জানি, কেন আগে ভাঙাইয়াছিল।'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেন ? আপনি কি মনে করিতেছেন ?'

'নোট চুরী প্রকাশ হইবার অনেক আগে না ভাঙাইলে, এভ
বড় নম্বরী নোট পরে ভাঙাইবার আর উপায় ছিল না।'

'কে ভাঙাইয়াছে, আপনি অনুমান করিতেছেন ?'

'এ মনে করা কি কঠিন কাজ।'

'কে আপনি মনে করেন ?'

'কেন, হজুরীমল।'

'তা নয়।'

'তবে কে গ'

'ললিতাপ্রসাদ।'

'ললিতাপ্রসাদ,' এই বলিয়া অক্ষয়কুমার সবেগে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'ইহা আমি একবারও মনে করি নাই। ঠিক জানিয়াছেন ?'

### व्यापम श्रिक्षिप।

নগেব্ৰনাথ বলিলেন, 'হাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এই কলিকাতারই একটা বড় গদিতে ভাঙাইয়াছে; তাহারা ললিতাপ্রসাদকে বেশ চেনে।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'শীঘ্র আম্থন, আমরা এখনই ললিতাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করিব।'

নগেল্ডনাথ বলিলেন, 'আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন নাকি ?' 'নিশ্চয়ই, যদি কারণ দেখি।'

'क्वानि नां, त्म कि वनित्व।'

'চুহাজার মিথ্যা কথা বলিবে।'

'নাও বলিতে পারে।'

'काँगौकार्य इटेंड गर्कान मन्नाटेट अन्तरक आत्नक मिथा। क्या वित्रा वित्र ।'

'তবে কি আপনি মনে করেন, দে-ই খুন করিয়াছে ?'

'আমি এখন কিছুই বিবেচনা করি না । দেখি, তাহার কি বলিবার আছে।'

উভয়ে সত্তর আসিয়া ললিতাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।
তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ললিতাপ্রসাদকে এ কথা জিজ্ঞাসা

করিলে তিনি ইতন্ততঃ করিবেন, কি হয়ত একেবারে অস্বীকার করিবেন—নিশ্চয়ই তাঁহার ভাব-ভঙ্গির পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু ললিতা প্রসাদের ভাবে তাঁহারা উভয়েই বিশেষ আশ্চর্যান্থিত হইলেন। তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাদা করিবামাত্র তিনি এ কথা স্বীকার করিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ইতন্ততঃ করিলেন না। বলিলেন, 'হাঁ, আমিই নোট ভাঙাইয়াছিলাম।'

অক্ষয়কুমার তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া তিনি মহারুষ্ট হইলেন। বলিলেন, 'আমি নোট ভাঙাইয়াছিলাম বলিয়া আপনি মনে করিয়াছেন যে, আমি এই খুনের মধ্যে আছি। আপনি অভ্ত লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

আক্ষয়কুমার মৃত্পরে বলিলেন, 'অনেক সময়ে আমাদিগকে আতৃত হইতে হয়। তবে ভনিতে পাই কি, আপনি এ নোট কিরপে ভাঙাইলেন। নোট হইল গুরুগোবিল সিংএর, তিনি জমা রাণিলেন হজুরীমলের কাছে, নোট ভাঙাইলেন আপনি—কেন ?'

ললিতা প্রসাদ কুদ্ধভাবে বলিলেন, 'হাঁ, আমি নোট ভাঙাইয়াছিলাম
--ছজুরীমলবাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাঙাইয়াছিলাম।'
অক্ষরকুমার সেইরূপ মৃত্স্বরে বলিলেন, 'কেন ?'

ननिजाश्रमान वनितनम, 'खक्रांभविन मिः इज्वीमनाक त्मां

বদলাইয়া রাথিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার নগেল্রনাথের দিকে চাহিলেন। নগেল্রনাথও কিছু ব্ঝিতে না পারিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়েই অবাক্।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কিয়ংকণ পরে অক্ষরকুমার বলিলেন, 'এ কথা ঠিক নহে। নোট বল্লান হইয়াছে দেথিয়া, গুরুগোবিন্দ সিং আশ্চর্যাদ্বিত হইয়াছিলেন; তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না।'

ললিতাপ্রসাদ বিরক্তভাবে বলিলেন, 'আমি তাহা জানি না। হুছুরীমল বাবু খুন হইবার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে তিনি একদিন গোপনে লইয়া গিয়া আমাকে একটা কাজ করিবার জন্ম বিশেষু অমু-রোধ করেন। তিনি আমাদের গদীর অংশীদার—আমার পিতৃবন্ধ, আমি তাঁহার অমুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য।'

'নিশ্চয়ই। অনুরোধটা কি শুনিতে পাই না ?'

'তিনি বলেন যে, গুরুগোবিদ সিং পাঞ্জাবের একটা সম্প্রদারের লোক, তিনিও তাহাই। এই সম্প্রদারের দশহাজার টাকা কি কাজের জন্য গুরুগোবিদ সিং কলিকাতার আনিরাছেন। এই সম্প্রদারে সব কাজই গোপনে হয়—কে এই সম্প্রদারে আছে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। অনেক বড়লোক এই সম্প্রদারভুক্ত, তাঁহারাই টাকা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই ইচ্ছা করেন না যে, অপরে ইহা জানিতে পারে। এই সকল নম্বরী নোট তাঁহারাই দিয়াছিলেন গোছে, গুরুগোবিদ সিং বা ছজুরীমল ভাঙাইলে কাহাদের নোট লোকে জানিতে পারে, এইজন্ম তিনি আমাকে নোটগুলি ভাঙাইয়া দিতে অমুরোধ করেন। এ কি অন্যায় কাজ গ'

'নিশ্চয় নয়।'

'তাই আমি নোট ভাঙাইয়া অপর নোট আনিয়া ঠাঁহাকে দিয়াছি-শাম—লুকাইয়া গোপনে নোট ভাঙাই নাই।'

'এ কথা আগে বলেন নাই কেন ?'

'হুজুরামল বাবু এ কথা প্রকাশ করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া-ছিলেন। পাছে, অপরকে দিয়া ভাঙাইলে প্রকাশ হয় বলিয়াই, তিনি আমাকে অন্তব্যাধ করিয়াছিলেন।'

'তিনি খুন হওয়ার পরেও আপনি বলেন নাই কেন ?'

'বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন এইভয়ে বলি নাই।'

'হাঁ শুনিয়াছি।'

'আপনি যে নোটগুলি ভাঙাইয়া আনিয়াছিলেন, ঠিক সেইগুলি নম্বরে মিলিয়াছে ?'

'হইতে পারে, যে চুরী করিয়া লইয়াছিল, সে-ই ভয়ে ফেরং দিয়াছিল।'

'আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, যথন হুজুরীমল বাহির হইরা যান, তথন উমিচাদ নোটগুলি সিলুকে রাথিয়াছিল ?'

'हां. श्रामि प्रिशास हिलाम।'

'তাহার পর আর কেহ সেখানে আসে নাই ?'

'তা ঠিক বলিতে পারি না। উমিচাদ জানে।' এই বলিয়া ললিতা প্রসাদ উঠিলেন। বলিলেন, মহাশয় আমার অনেক কাজ আছে। এখন আপনারা বিদায় হইতে পাবেন। ভদ্রলোককে অনর্থক বিপদ্- গ্রস্ত করা আপনাদের স্বভাব। ভদ্রগোকের নামে কথন এরূপ অপবাদ দিবেন না।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'আপনার নামে কোন অপবাদ দেওয়া হয় নাই—কেবল জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আপনি নোট ভাঙাইয়াছিলেন কিনা, আর ভাঙাইয়াছেন—কেন ?'

ললিতাপ্রসাদ বলিলেন, 'আপনারা এখন যাইতে পারেন।'

নগেন্দ্রনাথ এই যুবকের ব্যবহারে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া কুদ্ধ হইলেন। অক্ষয়কুমার বাহিরে যাইবার সময় মন্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, 'অতি দর্পে হত লক্ষা।'

ললিতাপ্রসাদ কথা কহিলেন না। ক্রকুটি করিয়া অন্ত দিকে চলিয়া গেলেন।

রাস্তার আসিয়া নগেল্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করিবেন ''

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'একবার গুরুগোবিন্দ সিংকে জিজ্ঞানা করিব, সে যথার্থই নোট ভাঙাইবার জন্ত অমুরোধ করিয়াছিল কিনা।'

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'আমি একবার যমুনার সঙ্গে দেখা করিতে চাই—আপনি কি বলেন ?'

অক্ষরকুমার হাসিয়া বলিলেন, নগেক্স বাবু, দেখিবেন, যেন হঠাৎ প্রেমে পড়িবেন না।

'আপনার সব সময়েই বিজ্ঞপ।'

'বড় বিজ্ঞপ নয়।'

'যাক—এথন আপনি এ বিষয়ে কি বলেন ?'

'रत रय अ व्याभारत कान कथा विलय वित्रा आभात रवां इत्र ना।'

'আপনাকে পুলিদের লোক বলিয়ানা বলিতেও পারে।' 'নহাশরকেও ঠিক ভাহাই স্থির করিবে।'

'চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি ? কেন সে রাত্রে হজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল যদি সে বলে, তাহা হইলে হয় ত আমরা ন্তন কিছু জানিতে পারিব।'

কেবল ভজুরীমলের সঙ্গে দেখা করা নয়। তাহার একটু আগে উমিচাদের সঙ্গে গদীতে দেখা করিয়াছিল।'

'এ কথা কে বলিল ? আপনি ত আমাকে এ কথা বলেন নাই ?' 'আগে জানিতে পারি নাই।'

'কেন আসিয়াছিল ?'

'উমিচাঁদ বলে হুজুরীমল তাহাকে পাঠাইয়াছিল।'

'কেন ?'

'টিকিট আনিবার্জ্জান্ত ছজুরীমল তাহাকে পাঠাইয়াছিল।'

'আশ্চর্যোর বিষয় — সন্দেহ নাই। টিকিট আনিবার জন্ম ভ্রুরীমল কি আর লোক পায় নাই।'

'বাইতেছেন—দেখুন, যদি কিছু তাহার নিকট জানিতে পারেন।' 'চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ?'

নগেন্দ্রনাথ চন্দন নগরে যাওয়া স্থির করিয়া রওনা হইলেন। অক্ষয়কুমার, গুরুগোবিন্দ সিংএর বাসার দিকে চলিলেন।

#### পঞ্চশ পরিচ্ছেদ।

কেবল যে অক্ষয়কুমার যমুনাকে লইয়া নগেন্দ্রনাথের দহিত রহস্য করিলেন—ভাহা নহে, প্রকৃত পক্ষেই যমুনাকে দেখিয়া অবধি নগেন্দ্রনাথের হৃদরে তাহার মৃর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; তবে সে হিন্দুয়ানী—তিনি বাঙ্গালী—তবুও তিনি ভাহাকে একবার দেখিবেন বলিয়াই চন্দননগরে চলিলেন। ভাহার নিকট যে, তিনি অধিক কিছু জানিতে পারিবেন, এ আশা করেন নাই।

তিনি পুলিস সংশ্লিষ্ট লোক না হইলে তাঁহার সহিত যমুনার দেখা ছইবার আশা ছিল না। তিনি হুজুরীমলের থুন সম্বন্ধে যমুনার সহিত দেখা করিতে চাহেন, এ সংবাদ পাইয়া যমুনা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল।

নগেন্দ্রনাথ প্রথমে কি বলিবেন, কির্নপে কথা আরম্ভ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। **অবশেবে** মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, 'আমি সেই মোকদ্মার জন্ত আসিয়াছি।'

যমুনা মন্তক অবনত করিয়া গাঁড়।ইয়াছিল। সে সেইরূপ ভাবে থাকিয়া মৃত মধুরস্বরে কহিল, 'মেনো মহাশ্রের" খুনের বিবরে কোন স্কান পাইলেন ?'

নগেক্রনাথ বলিলেন, 'আমি খুনের বিষয়ের জন্ত এথানে আদি নাই—চুরীর জন্ত আদিয়াছি।'

'চুরীর জন্ম ?' যমুনা অম্পষ্টস্বরে কহিল।
নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সহসা তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল।
নগেন্দ্রনাথ দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন, তিনি বলিলেন, 'যে দশ হাজার
টাকা আপনার মেসো মহাশয়ের সিন্দুক হইতে চুরী গিয়াছিল।'
যমুনা অতি মৃত্সরে কহিল, 'কোন্ টাকা, কি হইয়াছে ?'
'গুরুগোবিন্দ সিং সে টাকা ফেরত পাইয়াছেন।'
'ফেরত পাইয়াছেন।'

যমুনা এরপ ভাবে এই কথা বলিল যে, বিশ্বিত হইয়া নগেক্রনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। যমুনা অম্পষ্ট স্বরে কহিল, 'না, এ হতে পারে না—নি-চয়ই হতে পারে না।'

নগেক্তনাথ বলিলেন, 'গুরুগোবিন্দ সিং টাকা পাইয়াছেন।' যমুনা ব্যপ্রভাবে বলিল, 'তবে খুনী ধরা পড়িয়াছে ?' 'না—ধরা পড়ে নাই।'

যমুনা অতিশন্ন বিচলি ভভাবে বলিল, 'ধরা পড়ে নাই—তবে টাকা ফেরত কিরপে হইল ?'

'একজন অজানা লোক গুরুগোবিন্দ সিংহের বাসায় ঠাঁহার চাক-রের নিকট একথানা পত্র রাখিয়া যায়; সেই পত্রের মধ্যে দশ হাজার টাকার নোট ছিল।'

'তাহা হইলে সেই লোকই খুন করিয়াছিল। সেই মেসো মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিল। নিশ্চয়ই সে-ই তাঁহাকে খুন করিয়াছিল। নিশ্চয়ই এ সেই লোক।'

'তাহা কিরপে হইবে ? হজুরীমল বাবু যথন গদি হইতে যান, তথন উমিচাদ টাকা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখে। তিনি আর গদিতে ফেরেন নাই, তবে সে রাত্রে তাঁহার সঙ্গে টাকা কিরপে থাকিবে ?' যমুনা নিতাস্ত বিচলিত হইল। সে কম্পিতস্বরে অম্পাইভাবে বিলন, 'তা—ঠিক কথা। আমার ভূল হইয়াছে——'

নগেজনাথ স্পষ্ট ব্ঝিলেন, টাকা সন্থকে যমুনা সকল কথাই জানে, সে কিছুতেই বলিতেছে না। তিনি সেই জন্ম বলিলেন, 'দেখুন, আপনার কোন কথা গোপন করা উচিত নর; আপ্নি সকল কথা না বলিলে একজন নির্দোধী লোক জেলে যায়—হয় ত তাহার ফাঁদীও ছইবে।'

যমুনার মুখ হইতে কথা সরিল না। সে বংশপত্রের স্থায় কাঁপিতে লাগিল—ভাগার মলিন মুখ আরও মলিন ইইয়া গেল। একটা দীর্ঘ-নিশাস ফেলিয়া যমুনা অন্তদিকে মুখ ফিরাইল।

নগেক্তনাথ কিছুই ব্ঝিতে না পারিয়া বলিলেন, 'আপনি সকল কথা জানা সত্ত্বেও সে কথা প্রকাশ না করায় যদি একজন লোক বিনা দোষে ফাঁসীকাঠে যায়, তাহা হইলে আপনার এ জীবনে আর শাস্তি থাকিবে না।'

যমুনা সভয়ে চারিদিকে চাহিল। তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে দাগিল। অতি মৃত্যুরে বলিল, 'আমার বলিতে সাহস হয় না।'

নগেন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্বন্ত করিবার জন্ম বলিলেন, 'কে টাকা লইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন—কোন তয় নাই।'

তাঁহার মিষ্ট কথায়, বা যে কোন কারণে হউক, যমুনা যেন কতক আশ্বস্ত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, 'আমি পাঞ্চাবের সম্প্রদায়ের ভরে বলিতে পারি নাই; শুনিয়াছি, তাহারা ধুন করে——'

'আপনার কোন ভর নাই, বলুন।'
'এখন না বলিলে নয়—বিশেষ আপনি ভদ্রলোক——'
'আপনি নির্ভয়ে বলুন, কোন ভয় নাই।'

'কে টাকা লইয়াছে—আমি জানি। •

'क् वनून।'

যমুনা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তথন নগেক্রনাথ বলিলেন, 'কে

—উমিচাদ ?'

যমুনা অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'না।'

'তবে কে—গুরুগোবিন্দ সিং ?'

'ना---यमूना ।'

'অঁ্যা—তুমি—তুমি——

'হাঁ, আমি।'

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্নার কথা শুলিরাপ্নিপ্রেক্সনির্ধির শাস্তাক বৈপুনিত ইইল । তিনি যাহাকে মানবারূপে দেবী মনে করিয়াছিলেন, বাহার হৃদয়রঞ্জকরূপে তিনি মৃথ্য হইয়াছিলেন, নিজের অনিচ্ছাস্বরেও যাহার মূর্ত্তি সর্বাদার কাহার হৃদয়ের উদিত হইতেছিল, প্রকৃত পক্ষে যাহাকে একবার দেখিতে পাই-বেন বলিয়াই তিনি আজ চন্দননগরে আসিয়াছিলেন, সে এই খুনের ব্যাপারে হুড়িত। সে কেবল খুনী নহে—চোর পর্যাস্তঃ। তাঁহার মস্তক বিঘুর্নিত হইল—তিনি স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলভাবে যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যম্না তাঁহার মনের ভাব ব্ঝিল। সে সগর্বে মাথা তুলিয়া, গ্রীবা বাকাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই ভাবে তাহার সৌন্ধ্য শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নগেক্তনাথ যম্নার সেই মনেনীনাহন ভঙ্গিতে আবার মৃগ্ধ হইলেন।

যমুনা বলিল, 'ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি—জানি না। যাহা
করিয়াছি, মেসো মহাশয়ের হুকুমে, তাঁহারই জন্ম করিয়াছি। কাহাকে
এ কথা বলি নাই—তাঁহারই অন্ধরোধে প্রকাশ করি নাই—কিন্তু এথন
প্রকাশ না করিলে নম্ন, তাহাই বলিতেছি।'

নগেল্রনাথ কেবল মাত্র বলিলেন, 'বলুন।' তাহার কি বলিবার আছে, শুনিবার জন্ম নগেল্রনাথ ব্যগ্র হইয়ছিলেন। সে যে কোন কুকার্য্য করিতে পারে, তাহা তাঁহার মন লইতে ছিল না; এ চিস্তাতেও ভাঁহার হৃদয়ে কট্ট হইতেছিল। তিনি বলিলেন 'বলুন।' যমুনা বলিল, 'মৃত্যুর দিন সকালে মেসো মহাশর আমাকে ডাকিরা গোপনে বলিলেন, 'দেথ যমুনা, তোমায় আমি বড় ভালবাসি; আমি জানি, তৃমিও আমাকে বড় ভালবাস, সেইজন্ম তোমাকেই 'বলিতেছি, দেখিয়ো যেন কিছুতেই এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়েয় না।' আমি মেসো মহাশয়কে বড় ভালবাসিতাম, আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলাম। আমি প্রাণ থাকিতে সে. অঙ্গীকার কথনও ভাত্তিতাম না; কিন্তু এখন প্রকাশ না করিলে হয় ত একজন নির্দোধী লোক ফাঁসী ধার, তাহাই বলিতেছি। একদিন মেসো মহাশরের নিকট ভানিয়াছিলাম, তিনি যথন পাঞ্জাবে মাসীমাকে বিবাহ করিতে যান, তখন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাইয়া গড়েন।'

মণেক্রনাথ বলিলেন, 'সম্প্রদায়ের কথা আমরা শুনিয়াছি, সে সম্প্রদায়ের চিহ্ন সিঁদূরমাথা শিব।'

'হাঁ, যে এই সম্প্রদারভূক হয়, সে আর কখনও এ সম্প্রদার ত্যাগ করিতে পারে না, প্রাণপণে এই সম্প্রদারকে সাহায্য করিতে সে বাধ্য খাকে—না করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, যে কোন উপায়ে এই সম্প্রদার তাহাকে খুন করে।'

'ইহাও আমরা ভনিয়াছি।'

'মাস করেক হইল, শুরুগোবিন্দ সিং আসিরা মেসো মহাশরকে এই সম্প্রদারের দশ হাজার টাকা রাখিতে দেয়। শুরুগোবিন্দ সিংও এই সম্প্রদারের একজন।'

'তাহাও আমরা জানি। সম্প্রদায়ের টাকা যে চুরী গিয়াছিল, তাহাও আমরা জানি।'

'মেসো মহাশ্যের খুনের এক সপ্তাহ আগে তিনি তাঁহার বিছানায় এক্ষিন হঠাৎ একটা সিঁদুরমাথা শিব দেখিতে পান।' 'সিঁদূরমাথা শিব !'

'হাঁ, সম্প্রদায় যাহাকে কোন কাজ করিতে হকুম করে, তাহাকে কোন রূপে একটা সিঁদ্রমাথা শিব পাঠাইয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে, যদি সে সম্প্রদায়ের হকুম না ভনে, তবে তাহাকে সম্প্রদায় থুন করে এবং তাহার কাছে একটা সিঁদ্রমাথা শিব রাথিয়া দেয়।'

'এ সবও আমরা শুনিয়াছি।'

'সেই শিবের সঙ্গে মেসো মহাশয় একথানা পত্রও পান। ঐ পত্রে লেখা ছিল;—'তোমাকে ত্কুম করা যায়, তুমি পত্র পাইবামাত্র বড বাজারের রাণীর গলিতে শনিবার রাত্রি বার্টার সময় তোমার নিকটে যে সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা আছে, তাহা সম্প্রদায়ের অন্যতম সভা শাস্তপ্রসাদকে দিবে। যেন কোন মতে অন্যথা না হয়—সাবধান।"

'আপনি এ পত্র দেখিয়াছিলেন ?'

'হাঁ, মেসে। মহাশয় আমাকে দেখাইয়ছিলেন।'

'তাহার পর তিনি কি করিবেন, স্থির করিলেন ?'

'তিনি সম্প্রদায়ের হকুম অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। তিনি জানিতেন, নিশ্চয়ই গোপনে সম্প্রদায় তাঁহাকে খুন করিবে। তিনি টাকা শাস্ত প্রসাদকে গোঁছাইয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। অথচ তিনি এ কণা গুরুগোবিন্দ সিংকে প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন, এ কথা গুরুগোবিন্দ সিংএর নিকট প্রকাশ করিলেও সম্প্রদায় তাঁহাকে খুন করিবে।'

'এরপ ভয়ানক সম্প্রদায় ত দেখা যায় না।'

'হাঁ, আমিও সম্প্রদায়ের ভয়ে এত দিন কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করি নাই। আপনি অতিশয় ভদ্রলোক, তাহাই বলিতেছি।' যমুনার মুথে নিজের প্রশংসা ভূনিয়া নগেল্রনাথ মনে মনে বড় সম্ভুট হইলেন। বলিলেন, 'তার পর তিনি কি করিলেন ?'

ষমুনা বলিল, 'এইজন্ত তিনি গোপনে টাকা রাত্রে শান্তপ্রসাদকে পৌছাইয়া দেওয়া ভির করিলেন।

'গুরুগোবিন্দ সিং টাকা চাহিলে কি করিতেন ?'

'তিনি সেইদিনই আগ্রায় বাইতেছিলেন। ভাবিরাছিলেন, শুরু-গোবিন্দ সিং শীঘ্র টাক। চাহিবে না, চাহিলেও টাকা চুরী গিরাছে ভাবিবে, তাঁহাকে সন্দেহ করিবে না। এইজ্বন্ত তিনি টাকা লইরা উমিটাদকে সদির সিন্দুকে রাখিতে দেন।'

'তাহা ত আমরা জানি। তিনি উমিচাদকে টাকা রাখিতে দিলে, সে লনিতাপ্রসাদের সন্মুখে সিন্দুকে টাকা বন্ধ করিয়া রাখে। পরে তিনি আর গদিতে যান নাই; তিনি টাকা পাইলেন কোথা হইতে ?'

তাহাই বলিতেছি, মেসো মহাশয় এই সকল কথা আমাকে বলিয়া আমার ছই হাত ধরিরঃ বলিলেন, 'ঘম্না, কেবল তুই আমাকে রক্ষা করিতে পারিস, নতুবা সম্প্রদারের হাত হইতে আমার রক্ষার উপায় নাই।' আমি প্রাণ দিয়াও তিনি যাহা বলিবেন তাহা করিব, স্বীকার করিলাম। তথন তিনি বলিলেন, 'তুই সন্ধ্যার পর গদিতে যাইবি—আমার রেলের টিকিট আমি সেখানে ফেলিয়া আসিব। সিন্দুকের ঘরে উমিচাদ ছাড়া আর কেহ থাকে না, তাহাকে কোন রকমে অন্তত্ত্ব পাঠাইরা সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া আনিয়া আমার দিবি।"

'আপনি সিন্দুক খ্লিলেন কিরূপে ?'

'সিন্দুকের একটা চাবি উমিচাদের কাছে—আর একটা মেসো
মহাশরের কাছে থাকিত, তিনি সেই চাবিটা আমাকে দিলেন।'

'আপনি এ কাজ করিতে স্বীকার করিলেন ?'

'কি করি, এ অবস্থায় পড়িলে আপনিও করিতেন। আমি এ কা**জ** না করিলে সম্প্রদায় মেসো মহাশয়কে খন করে——'

'এই কলিকাতা সহরে খুন করা সহজ নয়।'

'সম্প্রদায়ই ত তাঁহাকে খুন করিয়াছে।'

'কেমন করিয়া জানিলেন ?'

'নিশ্চরই—তাঁহার মৃতদেহের নিকট একটা সিঁদ্রমাথা শিব পাওরা।
গিয়াছে—ঐ শিব সম্প্রদায়ের চিহ্ন।'

'এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। তাহার পর আপনি কি করিলেন ?'

'আমি তাঁহার কথামত সন্ধার পর গদিতে গিয়াছিলাম। সিন্দুকের যরে উমিচাঁদ ছাড়া আর কেহ ছিল না। আমি তাহাকে টিকিটের কথা বলিলাম। সে আমাকে টিকিট দিল। তাহার পর আমি জল থাইতে চাহিলে, সে জল আনিতে ছুটিল। সেই অবসরে আমি সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া লইলাম। উমিচাঁদ ফিরিয়া আদিলে আমি মেসোমহাশরের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে ঘোমটা দিয়া য়াইতে বলিয়াছিলেন, আমি সেইরুপেই গিয়াছিলাম; তাহাই কেহ আমাকে চিনিতে পারে নাই। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমায় বলেন যে. একটু আগে গুকুগোবিন্দ সিং আসিয়াছিল।'

'তিনি গুরুগোবিল সিংকে কিরপে ঠাণ্ডা করিবেন, ভাবিয়াছিলেন?' 'তিনি ভাবিয়াছিলেন, এখানে থাকিবেন না, স্কুতরাং টাকা গিরাছে শুনিয়া গুরুগোবিল সিং হঠাৎ তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। সময়ে সম্প্রদায় নিশ্চরই টাকার সংবাদ দিবে, তথন তাহার আর কোন ভর থাকিবে না।'

'इक्रुत्रोमन वाव् थ्व मावधानी लाक हित्तन मत्नर नारे।'.

'সাবধানী হইয়া আর ফল কি ? সম্প্রদায়ই শেষ তাঁহাকে খুন করিল। 'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'কেন ? তবে কে তাঁহাকে খুন করিল ? যদি সম্প্রদায় খুন না করিয়া থাকে তবে তাঁহার নিকট সিঁদুরমাখা শিব পাওয়া যাইবে কেন ?'

'সম্প্রদায় যদি খুন করিবে, তবে সেই খুনের পর টাকা লইয়া সম্প্রদায় আবার গুরুগোবিক সিংকে ফেরত দিবে কেন?'

'আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

'আপনি ছথানা রেলের টিকিট উমিচাঁদের নিকট হইতে আনিয়া মেশো মহাশয়কে দিয়াছিলেন ?'

'হাঁ, আপনি এ সব কথা জিজ্ঞাসাঁ করিতেছেন কেন ?'

'হজুরীমল হুইখানা টিকিট কিনিয়াছিলেন, তার একথানা গঙ্গার জন্ত। তিনি সেই রাত্রে গঙ্গাকে লইয়া বোষে পালাইতেছিলেন।'

युम्ना (कान कथा कहिन ना। नीत्रत्व माँ एवश तहिन।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ছজুরীমল ভাল লোক ছিলেন না। তিনি
সম্প্রদায়ের দশ হাজার টাকা আপনার হারা চুরী করাইয়া, নিজের স্ত্রীপরিবার ফেলিয়া একটা কুলটাকে লইয়া পলাইতেছিলেন। তিনি
আপনাকে য়াছা বলিয়াছেন, তাহা সবৈধ্ব মিথা।'

যমুনা মৃত্রুরে বলিল, 'তবে কে তাঁহাকে খুন করিল ?'

নগেল্ডনাথ বলিলেন, 'তাহারই সন্ধান হইতেছে। সম্ভবতঃ হুর্জুরী মল যে শাস্তপ্রসাদের কথা বলিয়াছিলেন, সে কোন গতিকে ভিতরের কথা জানিতে পারিয়া সম্প্রদায়ের টাকাচোর হুজুরীমলকে খুন করিয়া-ছিল। এরূপ পাষত্তের মৃত্যু হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।'

যমুনা ব্যাকুলভাবে নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। তাহার ছইটি চকু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে সম্বর সেথান হইতে উঠিয়া গেল।

# তৃতীয় খণ্ড

तररमारङ्ग---- हमः कात

## তৃতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ফিরিয়া আসিয়া নগেক্ত নাথ যমুনার নিকট যাহা যাহা ভানিয়াছিলেন, আত্যোপান্ত অক্ষয়কুমারকে বলিলেন। ভানিয়া অক্ষয়কুমার অতিশন্ধ সন্তুষ্ট হইলেন; মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, নগেক্ত বাবু, এ ডিটেক্টিভ উপস্থাস লেখা নয়—হাতে নাতে ডিটেক্টিভ হওয়া সহত্র ব্যাপার।

নগেল্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'কি অপরাধ করিলাম,—বরং আপ-নাকে কত থবর আনিয়া দিলাম; আপনিত তাহার কাছে কিছুই জানিতে পারেন নাই।'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'তাহা ত আমি বরাবরই স্বীকার করিরা আসিতেছি। আপনারা ঔপত্যাসিক—মেরে মামুষ সম্বদ্ধে আপনাদের খ্ব জোর খাটে। মিষ্ট কথার ভূলাইতেও পারেন—ছঃধের বিষয় সেক্ষতা আমাদের নাই।'

'সে কথা যাক্, এখন ত স্পষ্টই বুঝিলেন যে, হজুরীমল সম্প্রদায়ের টাকা লইয়া পলাইতেছিল, তাহাদের লোক শাস্তপ্রসাদ তাহাকে খুন করিয়াছে।' অক্ষয়কুমার উচ্চ হাস্ত করিষা উঠিলেন। তাঁহার হাসি আর পাঞ্চেনা। দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

অক্ষরকুমার সহসা হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন, 'কেমন, বলিয়াছিলাম কি না যে, হজুরীমল যথন খুন হয়, তথন তাহার নিকট টাকা ছিল।'

নগেন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন। বলিলেন, 'ছজুরীমল যে ভাবে বমুনাকে দিয়া টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিল, ভাহা কেহ স্বপ্লেও ভাবিতে পারে না।'

'আমি যমুনার কথা ভাবি নাই, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমি জানিতাম,সে কোন রকমে সকলের চোথে ধূলি দিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিল।'

'নারকী নিজের স্ত্রী পরিবার ফেলিয়া, একটা কুলটা লইয়া, পরের টাকা চুরী করিয়া পলাইতেছিল; আর সেই টাকা চুরী করিতে নিজের স্ত্রীর ভগ্নীর মেয়েকে নানা কথায় ভুলাইয়া লাগাইয়াছিল—এরপ বদ্-লোক ত দেখা যায় না।'

'অনেক আছে।'

'আপনি পুলিদে থাকেন, অনেক দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমার এই প্রথম।'

অক্ষরকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি উপস্থাস লিখেন, আপনা-দের উপস্থাসে ত অনেক উচ্চত্রেণীর বদমাইস দেখিতে পাওয়া যায়।'

নগেল্ডনাথ বলিলেন, 'সে সমস্তই কল্লনা—এখন দে কথা ধাক্, এখন ধুনী ধ্যিবার কি করিবেন ?'

অক্ষরকুমার গঞ্জীরভাবে বলিলেন, 'কে থুনা ?' 'কেন শান্তপ্রদাদ। এ বিষয়ে কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে ?' 'শান্তপ্ৰসাদ বলিয়া কোন লোক জগতে নাই।'

নগেক্রনাথ বিশ্বিত হইরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। দোখরা অক্ষরকুমার বলিলেন, 'আপনি কি এই শাস্তপ্রসাদের কথা বিশ্বাস করিতেছেন ?'

'কেন ?'

'প্রথমতঃ হুজুরীমলের মৃতদেহের নিকট সিঁদ্র মাথা শিব পাওয়া গিয়াছে; স্বতরাং সম্প্রদায়ের লোকেই যে তাহাকে থুন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

'তার পর গ

'তারপর গুরুগোবিন্দ সিং জানিত যে, টাকা ঠিকই আছে, কেবল এই শাস্তপ্রসাদই জানিত যে তাহা নাই। তাহাকেই টাকা দিবার কথা। সে যথন দেখিল, ভুজুরীমল টাকা লইয়া অপর স্ত্রীলোকের সহিত পলাইতেছে, তথন সে তাহাকে খুন করিয়াছিল।'

'বেশ—দে অপর স্ত্রীলোককেও খুন করে কেন ?'

'ঐ ব্লাগে।'

'আর ঐ স্ত্রীলোকটি নিতান্ত ভাল মাতুষটির মত তাহার সঙ্গের হইতে চলিল ং'

'তা যাবে কেন ?'

'আর যাবে কেন ? গাড়োয়ান বলিয়াছে, স্ত্রীলোকটি প্রথের সহিত গাড়ীতে আসিয়া চড়িয়াছিল। রঙ্গিয়া শান্ত প্রাদের হাতে হজুরীমলকে খুন হইতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে নিজে খুন হইবার জন্ম এরপ ভাবে যাইতে পারেনা।' 'এ কথা ঠিক। আপনি কি তবে মনে করেন না যে, শান্ত প্রদাদ খুন করে নাই ?'

'শান্তপ্রসাদ বলিয়া কোন লোক নাই। এ কেবল হুজুরীমলের চালাকী। সরলা যমুনাকে দিয়া কার্য্য হাসিল করিবার ইচ্ছার সে তাহাকে ভন্ন দেখাইবার জন্ম আপনাদের মত কল্পনা কারুকরীকে দিয়া শান্তপ্রসাদকে গড়িয়াছিল। তাহার আগাগোড়া সবই মিথ্যাকথা। এরূপ বদুমাইস ভূলিয়াও কথনও প্রত্য কথা কয় না।'

'আপনার কথাই ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে।'

'তাহাকে যে খুন করিয়াছে, সে ধরা না পড়িলেই আমি খুদী হইতাম।'

ি নগেক্রনাথ বিস্মিত হইয়া অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, 'তবে কি আপনি খুনীকে ধরিতে পারিয়াছেন ?'

অক্সরকুমার গন্তীরভাবে বলিলেন, 'মশাই গো, এ উপন্যাস লেখা নয়।'

ন্তেলনাথ যথার্থই আশ্চর্যান্তিত হইলেন। বলিলেন, 'কে গুন ক্রিয়াছে ?'

স্ক্রস্ক্রমার অতি ধীরে ধীরে পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিলেন। নগেক্রনাথ দেখিলেন, সেথানি ওয়ারেন্ট—উমিচাদের নামে।

### দিতীয় পরিচ্ছেদ।

উমিচাঁদ যে খুন করিয়াছে ইহা নগেল্রনাথ একবারও মনে করেন নাই। সে যে খুন করিতে পারে না, তাহা অক্ষয়কুমারও অনেক বার বলিয়াছেন; স্কতরাং আজ সহসা তংহার নামে ওয়ারেণ্ট দেখিয়া নগেল্রনাথ বিশেষ আশ্চর্যারিত হইলেন। তাহার তথনও বিশাস যে, উমিচাদ ইহার কিছুই জানে না। বলিলেন, 'আপনি হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিংলেন কিসে ? কিসে জানিলেন যে, উমিচাঁদ খুন করিয়াছে ?'

অক্ষরকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'গ্রন্থকার মহাপরের এ কেবল ডিটেক্টিভ উপক্যাস লেখা নয়—আমার বরাবরই উমিচাঁদের উপর নব্ধর ছিল। আমি জানিতাম, এ খুন ঈর্ধাবশেই হইয়াছে; তাহাই এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম যে, রঙ্গিয়ার কে ভালবাসার পাত্ত ছিল।'

'সে সন্ধান ত অনেক দিন হইতে হইতেছিল; কিন্তু কিছুই সন্ধান হয় নাই। কেহ এ সন্ধান দিতে পারে নাই।'

'ভাহাতেই বুঝা যায়, রঙ্গিয়া পুব চতুরা ছিল।'

'তাহা হইলে এখন কিরূপে জানিলেন ?'

'একেই গোন্নেনাগিরি বলে। রঙ্গিয়া কোথায় কোথায় বাইত, প্রথমে তাহারই সন্ধান করিতে আরম্ভ করি। ক্রমে জানিতে পারিলান, সে গোপনে প্রায়ই একটা বাড়ীতে বাইত; তথন কে তাহার ভাল-বাসার পাত্র ছিল, তাহা জানা কি বড় কঠিন?'

'ভাল তাহার পর কি জানিলেন ?'

'তাহাও বলিতে হইবে ? জানিলাম, উমিচাঁদ । ছই জনে গোপনে এই বাড়ীতে প্রায়ই দেখা-শ্লাকাৎ করিত।'

'উমিচাদ যে খুন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি ? আমি ত একটিও দেখিতে পাইতেছি না। সত্য উমিচাদ আর রিলয়ার মধ্যে ভালবাসা ছিল; কিন্তু রিলয়ায় সঙ্গে সে রাত্রে উমিচাদ ছিল, তাহার প্রমাণ কি ? এ কথা রিলয়া আর হজুরীমল বলিতে পারিত, কিন্তু তাহারা হইজনেই ইহলোকে নাই।'

'এখনও কোন কোন প্রমাণের অভাব আছে, খীকার করি; কিন্তু উমিচাঁদ যেরপ ভীক, তাহাকে ভয় দেথাইলে—কেবল এই ওয়ারেন্টথানা দেখাইলেই দে দব স্বীকার করিয়া ফেলিবে।'

'যদি সে এতই চুর্বল হয় যে, ভয়ে দব স্বীকার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাতেই বোঝা যাইতেছে যে, তাহার মত ভীক এরূপ ভাবে ছইটা খুন করিতে পারে না।'

'ওর চেম্বেও ভীরু লোকে ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কাজ করিয়াছে।' 'সে কিরুপে খুন করিল ? আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন ?'

'সে কোন রকমে জানিতে পারে যে, রঙ্গিয়া গোপনে রাত বারটার সমরে রাণীর গলিতে হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিবে—তাহার সঙ্গে পাঁটাইবে। সে জানিত না যে, গঙ্গা নিজে না গিয়া তাহাকৈ নিজের কাপড় পরাইয়া হুজুরীমলের নিকট পাঠাইয়াছিল। তাহার দৃঢ় বিখাস হইয়াছিল যে, রঙ্গিয়াই হুজুরীমলের সঙ্গে পলাইতেছে। এরূপ অবস্থার লোকের যাহা হয়, উমিচাদেরও তাহাই হুইল। সে ক্লোভে ছেষে উমান্ত প্রায় হইল, একখানা ছোরা সংগ্রহ করিল; আগেই গিয়া রাণীর গলিতে লুকাইয়া রহিল। তাহার পর রঙ্গিয়া হুজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিল, অমনি সে গিয়া হুজুরীমলের বৃক্তে ছোরাখানা বদাইয়া দিল।

দেখিয়া রিসিয়া হতজ্ঞান হইল, তথন তাহাকে সঙ্গে লইয়া উমিচাদ গাড়ীতে আদিয়া উঠিল। রিসিয়া কলের পুতুলের মত তাহার াজে সঙ্গে চলিল। এরপ অবস্থায় সে কেন—অনেকেই এইরপ করিত। তথন উমিচাদের খুন চাপিয়াছে, বুকের ভিতরে ঈর্যার আগুন জ্বলিতেছে, সে বাহাকে এতদিন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিতেছে, তাহার এই কাজ, এরপ অবিশ্বাসিনীর দণ্ডই—মৃত্যু। ভয়ে রিসিয়ার কঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, সে সতা ব্যাপারের কিছুই উমিচাদকে বলিতে পারিল না। উমিচাদ তাহাকে গঙ্গার ধারে আনিয়া সেথানে কোন লোক নাই দেখিয়া, নানা গালি দিয়া তাহার বুকে ছোরা বসাইল।'

নগেন্দ্রনাথ চিস্তিভভাবে বলিলেন, 'ইহা কি সম্ভব ?'

'সম্ভব নহে—ঠিক। তাহার পর লাস গঙ্গার এলে ফেলিয়া দিতে ছিল, এরূপ সময়ে কোন লোকের পায়ের শক্ত শুনিয়া পলাইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এ খুনের আর দ্বিতীয় কারণ নাই।'

'এ সকলই খুব সম্ভব বলিয়া জানিলাম, কিন্তু ইহার প্রমাণ নাই. যে প্রমাণ দিবে সে-ও নাই। উমিচাঁদের সঙ্গে রঙ্গিয়ার ভালবাসা ছিল, বলিয়াই যে, সে তাকে ও হুজুরীমলকে খুন করিবে এমন কি কথা। এ সমস্তই অনুমান ব্যক্তীত আর কিছুই নয়। তাহার পর———'

'তাহার পর আর কি ?'

'তাহার পর আপনি সিঁদ্র মাথা শিবের কথা একেবারেই ভূলিয়া যাইতেছেন। উমিচাদ পঞ্চাবের সম্প্রদারেয় কেহ নয়, সে খুন করিয়া সিঁদ্র মাথা শিব লাসের নিকট রাখিবে কেন ? আরও একটা কথা হইতেছে সে টাকা লইয়া আবার ফেরতই বা দিবে কেন ?'

অক্ষয়কুমার কোন উত্তর না দিয়া সত্তর উঠিয়া কক্ষমধ্যে চিস্তিভভারে জ্রুতবেগে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সক্ষরকুমার বহুক্ষণ এইরপ ভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণ-পরে সহসা সেই চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়া বলিলেন, 'ভাবিয়া দেখিলাম, বাহা বলিলেন, তাহাও ঠিক—প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন—আর সিঁদূর মাথা শিবের কথাটাও একটা কথা বটে—এই পাথুরে শিবই আমাকে পাগল করিবে দেখিতেছি। তবে ইহাও ঠিক, উমিচাঁদ এই খুনের বিষয় জানে, না হইলে সে শিব দেখিয়া অজ্ঞান হইবে কেন ?'

'ইহার কারণ ত সে বলিয়াছে।'

'বাহা বলিয়াছে, মিথ্যাকথা; তবে তাহাকে এথানে ডাকিয়া পাঠাইরাছি, আজ আদিলে দেখা যাক দে কি বলে। তাহার পেটের কথা এখনই যদি বাহির না করি, তবে আমার নাম অক্ষয়ই নয়।'

'কখন সে আসিবে ?'

অক্ষরকুমার পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বলিলেন, 'এখনই আদিবে—ঐ বৃঝি আদিয়াছে।' সতাসতাই উমিচান আদিয়াছে। ভূতা আসিয়া সংবাদ দিল। অক্ষরকুমার তাহাকে সেই গৃহে আদিতে আজ্ঞা করিলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, উমিচাঁদের সাহস্টা বড় কম, তাহাকে দেখিলেই বোধ হইত, যেন সতত সশস্ক, কি যেন একটা পাপ সে করিয়াছে, কি যেন লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, সকলের সহিত সে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিত না। ক্ষণপরে উমিচাঁদ ধীরে ধীরে সশস্ক ভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অক্ষয়কুমার তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে চোরের ন্থায় এক পার্শ্বে বসিল। ভীতভাবে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাকে আসিতে লিখিয়াছিলেন ?'

অক্ষরকুমার বলিলেন 'হা।'

'ন্তন কিছু সংবাদ পাইয়াছেন ?'

(\$11)

'চুরী সম্বন্ধে ?'

'थून मश्रुका।'

উমিচাঁদ চমকিত হইয়া বলিল, 'খুন সম্বন্ধে।'

অক্ষরকুমার অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হাঁ, কে থুন করিয়াছে, আমরা জানিতে পারিয়াছি।'

উমিচাঁদ ভয় পাইয়া বলিল, 'গুরুগোবিন্দ সিং।'

অক্ষয়কুমার ওয়ারেণ্টথানি বাহির করিয়া উমিচাদের দক্ষ্থে রাথিয়া বলিলেন, 'যার নামে এই ওয়ারেণ্ট আছে, দেই শুন করিয়াছে।'

উনিচাঁদ মূহূর্ত্তের জন্ম ওয়ারেণ্টের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। অম্পষ্ট স্বরে বিদিল, 'ওয়ারেণ্ট।'

অক্ষর্মার স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, 'হাঁ এয়ারেণ্ট—আর তোমারই নামে।'

উমিচাদের মুথ বিবর্ণ হইল। তাহার সর্বাঙ্গে খেদজেতি হইতে লাগিল। সভরে বলিল, 'আমার নামে!'

অক্ষরকুমার আরও কঠোর স্বরে বলিলেন, 'হাঁ, তোমার নামে— উমিচাদের নামে—তুমি তোমার মনিব হুজুরীমলকে খুন করিয়াছ— তোমার উপপত্নী রঙ্গিরাকে খুন করিয়াছ, দেই উভয় অপরাধের ফল এই ওয়ারেন্ট ।' উমিচাদ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কপালের ঘাহ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'আমি খুন করি নাই।'

' চমিই এইজনকে থ্ন করিয়াছ—আমি এখনই তোমাকে গ্রেপ্তার করিব।'

'মামি খুন করি নাই—আমি নির্ক্রেমী।' জড়িতকঠে উমিচাঁদ এই কথা বলিয়া তথা হইতে বাইতে উদ্যুত হইল। অক্ষয়কুমার উঠিয়া তাহার হাত ধরিলেন। উমিচাঁদ কাতরভাবে বলিল, 'আমি সব কথা বলিতেছি—আমি খুন কবি নাই—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।'

অক্ষরকুমার ্লিলেন, 'কেবল তুমি নয়—ফাঁসী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকেই শপথ করিয়া থাকে। বাপু, কথা কহিয়ো না, আমাদের অনেক কট দিয়াছ। এখন হাত চইথানি একবার বাডাইয়া দাও দেখি বাপু।'

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার বস্ত্রমধ্য হইতে একজোড়া হাতকড়ী বাহির করিলেন। হাতকড়ী দেখিয়া উমিচাদ বালকের ভায় কাঁদিয়া উঠিল। নগেলুনাথের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি শুন করি নাই। আমি কিছুই জানি না।'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমি কি করিতে পারি। আমার কোন হাত নাই। যদি খুন করিয়া থাক, তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবে।'

উমিচাঁদ তাঁহার পা জড়াইরা ধরিয়া বলিল, 'আমি নির্দোষী— আমি খুন করি নাই।'

অক্ষরকুমার একটু নরমভাবে বলিলেন, 'বেশ ভাল কথা বাপ, আমাকে ব্রাইয়া দাও যে তুমি নির্দোবী, আমি এখনই তোমার ছাড়িয়া দিব।' উমিচাঁদ ছইহাতে মাথ: চাপিয়া বলিল, 'আমার বঁলিবার উপার নাট।'

অক্ষরকুমার জুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তবে ফ'াসী যাও।'

উমিচাদ তাঁহার পা জড়াইয়াধরিতে আসিল। অক্ষয়কুমার সরিয়া দাঁড়াইলেন। রুপ্টভাবে বলিলেন, 'বেশী চালাকী করিয়ো না। ভাল মানুষটীর মত সব কথা খুলিয়া বল।'

নিকপায় হইয়া উনিচাঁন অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছইহাতে চোথের জল মুছিল। বলিল, আমাকে একটু জল দিন।'

অক্ষরকুমার নগেজনাথকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি জল আনিলে উমিচাদ জলপান করিয়া বলিল, 'আমি সত্য কথাই কবি—সব কথা ধ্লিয়া বলিতেছি।'

অক্ষরকুমার গন্তীরভাবে বলিলেন, 'তোমার পক্ষে এখন তাহাই সংপরামর্শ।'

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উমিচাঁদ স্থির হইয়া বসিলে অক্ষরকুমার জিজ্ঞাস। করিলেন, 'কি রকমে হুকুরীমলকে খুন করিয়াছিলে, তাহাই এখন খুলিয়া বল।'

উমিচাঁদ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি খুন করি নাই।' 'কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী।'

'দোহাই আপনার—আমি খুন করি নাই। আনি মিথাবাদী
নই, আগে সকল কথা শুরুন—শুনিলে সকলই জানিতে পারিবেন।'
'বেশ ভাল কথা, বল।'

'হজুরীমলের নিকট কাজ করায়, আমাকে সর্বাদাই তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইত—আর আমি স্বীকার করিতেছি, রঙ্গিয়ার সঙ্গে আমার ভালবাসা হইয়াছিল।'

অক্ষরকুমার মুথভঙ্গী করির। বলিলেন, 'এ কথা তুমি অনুগ্রহ ক্রিয়ানা বলিলেও আমরা জানিতে পারিয়াছি।'

উমিচাঁদ বলিতে লাগিল, 'আমি সত্য ভিন্ন মিথাা বলিব না। রিদিয়া ছজুরীমলের বাড়ীর সকল কথাই জানিত। তাহার কাছেই জানিতে পারি যে, ছজুরীমল বুড়ো বয়সে গঙ্গার জন্ম পাগল। তাহারই কাছে শুনিলাম যে, ছজুরীমল গঙ্গাকে দশ হাজার টাকা দিবে বলিয়াছে. টাকা পাইলে গঙ্গা তাহার সহিত যাইতে স্বীকার করিয়াছে।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'এ সব কথাও আমরা জানি ৷' উমিচাদ বলিল, 'আমি হুজুরীমলের ভিতরের সকল কথাই জানিতাম। আমি জানিতাম জুয়া থেলিয়া সে সর্কাস্থান্ত চইয়াছে, তাহার দেউলিয়া হইবার আর বিলম্ব নাই; তাহাই ভাবিলাম, তজুরীমল দশহাজার টাকা কোথায় পাইবে।

'अक्राविन मिश्टित होकात विषय करव कार्निल ?'

'তাহাই বলিতেছি, একদিন হজুরীমল আমাকে দশহাজার টাকাব নোট দেখাইয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধ সকল কথা বলে। তাহারা কোন রূপে বিরক্ত হইলে যে গোপনে খুন করে, তাহাও তার মুথে শুনিয়াছিলাম।'

'এ সকল আমরা জানি। তাহার পর।'

'ললিতা প্রসাদকে দিয়া ছজুরীমল নোট বদ্লাইয়া লয়। শুরু-গোবিন্দ সিংহের কাছে তাহার নোটের সকল নম্বর ছিল, নোট হারাইলে শুরুগোবিন্দ সিং সব নোট বন্ধ করিয়া দিত, তথ্য আর নোট ভাঙাইবার উপায় হইবে না। এই জন্ম আগে হইতে কৌশলে নলিতা প্রসাদকে দিয়া নোট ভাঙাইয়া লইয়াছিল।'

'আর এক দিন ভূমি এই লোককে একজন মহাত্মা মহাশন্ন লোক বলিয়া আমাদের নিস্ট পরিচয় দিয়াছিলে।'

'রাণীর গলিতে গঙ্গা হজুরীমলের জন্ম অপেক্ষা করিবে। সেই-খানে হজুরীমল ছন্মবেশে যাইবে, গঙ্গার হাতে দশ হাজার টাকা দিলে সে তাহার সঙ্গে সেই রাত্রেই বোষাই পলাইবে।'

'বেশ পাকা বন্দোবস্ত।'

'এই রকম সব ঠিক হয়, রঙ্গিয়া আমাকে এই সব কথা বলে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, হজুরীমল পলাইবে।'

'গঙ্গা না গিয়া বঙ্গিয়া গেল কেন ?'

'যে দিন গঙ্গার রাণীর গলিতে যাইবার কথা, সেইদিনের আগের

দিন গঙ্গার ভার হইল; সে যাইবার জ্বন্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, আবার টাকার লোভও মহজে ছাডিতে পারে না——'

'তাহা হইলে গঙ্গার হুজুরীমলের সহিত যাইবার ইচ্ছা ছিল না ?'

'না, অমন বুড়োর সঙ্গে কি কেউ কথনও যায়। তাহার মতলব ছিল, দশ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়া বুড়োকে তফাৎ করিয়া দিবে।'

'রতনে রতন মিলিয়াছিল আর কি।'

'কিন্তু নিশ্চয়ই হুজুরীমলকে খুন করিবার তাহার ইচ্ছাু ছিল না।' গঙ্গার বদলে রঙ্গিয়া যাইতে স্বীকার করিল কেন ?'

উমিচাঁদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেখিয়া অক্ষরকুমার রুষ্ট ভাবে বলিলেন, 'বাপু, যদি বাঁচিতে চাও, কোন কথা গোপন করিয়ে। না।'

🗐 🖫 किंगिन शीरत शीरत निल्ल, 'আমার জন্ত।'

'তোমার জন্তো কেন?'

'সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছি, কিছু গোপন করিব না।'
'তোমার বাঁচিবার একমাত্র উপায় এখন তাহাই।'

'मकन कथा विनाल आभारक तका कतिरवन ?'

'যদি ভূমি যথার্থ খুন না করিয়া থাক, তোমার কোন ভয় নাই 🔧

'তবে শুরুন, আমি জানিতাম, হজুরীমলের আর বেশী দিন নাই; আমারও আর চাকরীর বেশী দিন নাই। আমি এক পরসাও জমাইতে পারি নাই, এই দশ হাজার টাকার কথা শুনিয়া আমার লোভ হইল; আমি ভাবিলাম, এ টাকাটা আমি যদি পাই, তবে আমি রিজয়াকে অন্ত কোন দেশে লইয়া স্থথে বাকা জীবনটা কাটাইয় দিতে পারিব।'

'তথন তুমি চোরের উপর বাটপাড়ী করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে। কি আশ্চয়া, কয়টী কি মহাত্মা লোকেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছিল।' 'সকল কথা শুমুন, পরে গালাগালি দিবেন।'

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উমিচাদ বলিল, 'রঙ্গিয়ার নিকট শুনিলাম যে, গঙ্গা নিজে যাইতে ইত স্বতঃ করিতেছে — মথচ টাকাক লোভ 9 ছাড়িতে পারিতেছে নাঃ সার ্স রঙ্গিয়াকে বলিয়াছে, 'ভুই বদি আমার কাপড় পরে রাণীর গলিতে कान बांजि वांबरोात ममग्र (मथा कतिम, जांका क्टेंटन ट्वाटक थूव भद्ध ? করিব। তোকে একশত, টাকাদিব। সে অন্নকারে আমি কি তুই জানতে পারবে না. তোর হাতে দশহাজার টাকার নোট দেবে, ভূই নোট নিয়েই ছুটে পালাবি, ভয়ে সে তোকে ধরিতে পাঙিবে না।' রঙ্গিয়ার কাছে এই কথা গুনিয়া আমি বলিলাম, 'রঙ্গিয়া, টাকাট। আমরাই পাইতে পারি। তোমায় হজুরীমল টাকা দিলে পে টাকা গঙ্গাকৈ দেবার দরকার কি, আমুরা টাকা নিয়ে অন্ত দেশে স্থাথ থাকিব। ভুজুরামল নিজে পরের টাকা চুরী করিয়াছে, কিছুই প্রকাশ করিতে পারিবে না—আমাদেরও কেহ সন্দেহ করিবে না—আমাদের এই স্থবিধা।' রঙ্গিয়া এ প্রস্তাবে খুব উৎসাহের সহিত সন্মত ২ইল।'

'श्हेरां तहे कथा,—मत कड़ी ममान जूडिग्राह्नि, এक्टरात अहेरज !

'কিন্তু আমি ইতন্তত' করিতেছিলাম——'

'বটে, এত ধৰ্মজ্ঞান !'

'এই সমরে যম্না টিকিট লইতে আসিল। আমার তথনই সন্দেহ হইল, টিকিট লইরা যাইবার অনেক লোক ছিল, যম্না কেন? সে জল থাইতে চাহিল। আমি জল আনিতে বাহিরে আসিলাম; কিন্তু সে কি করে দেখিবার জন্ত দরজার ফাঁকে চোখ লাগাইয়া রহিলাম। দেখিলাম, সে দিন্দুক খুলিয়া নোটগুলি বাহির করিল। তথন আমার রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বুঝিলাম, ফন্দী খাটাইয়া ছজুরীমল ললিতা প্রদাদের সন্মুথে টাকা দিন্দুকে রাথিয়াছিল, তাহার পর এই কৌশলে টাকা বাহির করিয়া লইল; বুঝিলাম, লোকে আমাকেই চোর স্থির করুক।

'ভজ্রীমলেন এত বুদ্ধি থাকিতে ফেল হইল কেন ?'

'জুয়াথেলায়'

'তাহার পর বল।'

'আমি মনে মনে বলিলাম, 'বটে ? তোমার এই চালাকী, আছে। থাক, কে টাকা পার দেখ।' আমি জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া যমুনাকে দিলাম—কোন কথা বলিলাম না। যমুনাও কিছু না বলিয়া টাকাগুলি লইয়া চলিয়া গেল। আমি আগে যে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, তাহা আরে করিলাম না। তথনই আমি রঙ্গিয়াকে গিয়া সকল কথা বলিলাম। সে গঙ্গার কাপড় পরিয়া রাতে রাণীর গলিতে ভজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সেখানে তাহার সঙ্গে ভজুরীমলের দেখা হইলে সে গঙ্গা ভাবিয়া রঙ্গিয়ার হাতে নোটের তাড়া দিল।'

'খুনটা করিল (ক ৭'

'তা—তা আমি জানি না।'

'রিক্সিরার কথা মত আমি গক্ষার ধারে তাহার জন্ম অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। সে ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়া আমার হাতে নোটের তাড়াটা দিল। সে ভরে এমনই হইয়াছিল যে, তথন আমাকে কি বলিল, আমি ভাল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তবে এইটুকু বুঝিলাম, যে হছুরীমল খুন হইয়াছে।' 'কৈ খুন করিয়াছে, শুনিলে?'

'দে দেই কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে কোথ। হইতে একটা লোক তাহার উপর আদিয়া পড়িল। তাহার হাতে ছোরা ঝক ঝক করিয়া উঠিল। রঙ্গিয়া ভয়ে পড়িয়া গেল। আমিও প্রাণভয়ে ছুটিলাম।

'সে তোমার পিছনে এসেছিল ?'

'বলিতে পারি না। আমি একবার ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম. লোকটা রঙ্গিয়ার নিকট বসিয়া তাহার কাপড অনুসন্ধান করিতেছে— নিশ্চয়ই নোট খুঁজিতেছিল।'

'ভাহার পর সে ভোমার পিছনে আসিয়াছিল গ' 'বলিতে পারি না, আমি ছুটিয়া একটা গলির তিতরে যাই।' 'দে লোককে এখন দেখিলে চিনিতে পার ?'

'তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই; তবে তাহার লখা কাল দাডী ছিল, হয় ত ছন্মবেশে ছিল, ঠিক বলিতে পারি না।

'গাড়োয়ানও বলিয়াছিল লোকটার লম্বা কাল দাডী ছিল। রঙ্গিয়া তাহাকে নিশ্চয় চিনিত, নতুবা সে তাহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিবে কেন ?' 'সে আমাকে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিবার সময় পায় নাই।' অক্ষরকুমার এক দৃষ্টে উমিচাঁদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, 'বলি, রঙ্গিয়ার আর কেহ ভালবাসার লোক ছিল কি ?'

উমিচাঁদ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, 'না-না-না---' আক্ষরকুমার বলিলেন, 'না থাকিলেই ভাল। তার পর কি বল।' উমিচাদ বলিল, 'আর কিছুই বলিবার নাই-তবে ইহাও আমি

বলিতে চাই যে. গুরুগোবিন্দ সিংকে আমি টাকা ফেরত দিয়াছি।'

উভয়েই বিশ্বিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি ?' উমিচাদ धीत्र धीत्र विनन, 'हा, आमि।'

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'টাকা ফেরত দিলে কেন ?'

'রঙ্গিয়া মরিয়া যাওয়ায় আমার টাকার দরকার নাই—আমি কোন রকমে নিজেকে চালাইতে পারিব; কেবল তাহারই জন্ম টাকার লোভ ফুইয়াছিল—আমি যদি তাকে পাই, তবে একবার দেখিয়া লই।'

উমিচাঁদের চকু দিয়া অগ্নিফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহাকে দেখিয়া লইতে চাও ?'

উমিচাঁদ দত্তে দস্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'যে স্থামার রঙ্গিয়াকে খুন করেছে।'

'কে সে মনে কর ?'

'জানিতে পারিলে তাহাকে দেখিতাম।'

'কাহারও উপর সন্দেহ হয় ?'

'না, তাহা হইলে তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতাম।'

অক্ষয়কুমার গন্তীরমুথে জ্ঞিজাসা করিলেন, 'এখন উমিচাঁদ বাবু,
এ সকল কথা পূর্বে আমাদিগকে বল নাই কেন ?'

'পাছে আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন।'

'এমন মহা মূর্থ আর ছনিয়ার আছে। বাহাই হউক, উপস্থিত আমি তোমার কথা বিখাস করিলাম। তুমি নোটগুলি লইয়াছিলে, আবার ফেরত দিয়াছ—ভালই করিয়াছ। আমি এ ওয়ারেণ্ট চাপিয়া রাখিলাম, তবে আমাদের কথার অবাধ্য হইলে——'

'আপনারা আমাকে যাহ। বলিবেন, তাহাই করিব।'

'থুব<sup>ঁ</sup> ভাশ কথা—উপস্থিত তুমি এ সূব কথা আর কাহাকেও বলিয়োনা।'

'কাহাকেও বলিব না।'

'তাহা হইলে যাইতে পার।'

উমিচাঁদকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না। সে তৎক্ষণাৎ সেথান হইতে পলাইল।

উমিচাঁদ চলিয়া গেল। নগেক্তনাথ এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ যাহা বলিল, বিশাস করিলেন কি ?'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'কতক করিয়াছি।'

'किन्क लाकिंग रव वन्नाहेम स्म विषय कान मस्नह नाहे।'

'সকলগুলিই স্নান, তবে এর ছই-ছইটা খুন করিবার সাহস্নাই। এখন আবার নৃত্ন একজন খুনী বাহির হইল।'

'(本 ?'

'উমিচাঁদ যাহাকে দেখিয়াছিল।'

'কে সে মনে করেন ?'

'যে-ই হউক, তাহার সঙ্গে রন্ধিয়ার পরিচয় ছিল।'

'আমার মনে হয় শান্তপ্রসাদ।'

'वादक कथा--- भाख अमान विवया तकह नाहै।'

নগেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না। স্বক্ষরকুমার উঠিলেন। বলিলেন, 'দেখা যাক্ ? কতদূর কি হয়। যেখান থেকে রওনা হওয়া গিয়াছিল, এ পর্যান্ত সেইখানেই থাকা গিয়াছে—কাজ কিছুই হয় নাই।' শ্বশ্বর চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যমুনাদাস আর্দিয়া উপিন্তিত হইলেন। খুনের তদস্তের কতদূর কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন নগেল্রনাথ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'উমিচাদের কাছে টাকা আছে? বেটা চুরির জন্ম নিশ্চয়ই জেলে বাইবে।'

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'গঙ্গা, রঞ্জিয়াকে পাঠাইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

ব্যুনাদাস ক্রকুট করিয়া বলিলেন, 'আমি তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিব। তাহার উপর আমার বিশ্বাস আছে।'

নগেক্তনাথ বলিলেন, 'যদি রাগ না কর, একটা কথা বলি।'

'বল না, তুমি বলিবে—তাহাতে রাগ করিব কেন ?'

'সত্য কথা বলিতে কি, গঞ্চাকে আমার খুব ভাল বলিয়া বোধ হয় না:'

যমুনাদাস ভ্রুকুটি করিলেন। বলিলেন, 'আমি তাহাকে জিজ্ঞাস। করিব।'

তিনি আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। নগেল্রনাথ ভাবিলেন, 'ভালবাসায় লোক কতদ্র অন্ধ হয়, যমুনাদাসই তাহার প্রমাণ। গঙ্গার সকল বিষয় যমুনাদাস জানিতে পারিলে, বুঝিতে পারে দে কি মহাভ্রমের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রীলোকের চরিত্র দেবতাও বুঝিতে পারে না।'

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছই দিন নগেক্সনাথ অক্ষয়কুমারের আর কোন সংবাদ পাইলেন না।

তৃতীয় দিবস বৈকালে একজন লোক আদিয়া বলিল যে, অক্ষয়কুমার

তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। বাাপার

কি, সে কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, 'তিনি এখনই আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন।'

নগেন্দ্রনাথ নিতান্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হটয়া সম্বর অক্ষয়কুমারের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

. তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, অক্ষয়কুমার উমিচাঁদের সহিত বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি এ খুনের ব্যাপারে গোড়া হইতে আমার সঙ্গে আছেন; উপসংহার কালে আপনাকে বাদ দেওয়া উচিত নয়।'

নগেল্রনাথ বলিলেন, 'ব্যাপার কি ? খুনী কি ধরা পড়িয়াছে ?'

'না, এখনও পড়ে নাই; তবে আর ধরা পড়িবারও বড় বেশী বিলয় নাই।'

'ব্যাপার যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'
'এই চিঠীথানা দেখন।'

এই বলিয়া অক্ষরকুমার একথানা পত্ত তাহার সমুথে কেলিয়া দিলেন। নগেক্তনাথ দেখিলেন, পত্ত উমিচাদের নামে।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'ভিতরটা দেখুন।'

নগেল্ডনাথ পত্রথানি খুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ যে, কাল রাত্রি এগারটার সময় উমিচাঁদ বাবু যদি বিডন গার্ডেনের পূর্বা-দক্ষিণ কোণে আসেন, ভবে রাণীর গলির খুনের সকল বিপদ্ হইতে ভিনি রক্ষা পাইতে পারেন। একাকী আসা চাই। সেইখানে ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া চুকট ধরাইবার জন্য দিয়াশালাই চাহিবেন। তাঁহার সহিত কথা কহিলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন।

পাঠান্তে নগেক্তনাথ বলিলেন, 'কে চিঠা লিখিয়াছে, জানিবার উপায় কি ?'

উমিচাঁদ ব্যগ্রভাবে বলিল, 'যে খুন করিয়াছে, দে-ই লিখিয়াছে।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'হাঁ আমারও বিশ্বাস, যেখুন করিরাছে, সে-ই এ পত্র লিথিরাছে; কে রঞ্জিরাকে খুন করিবার সময় নিশ্চয়ই উমিচাদকে দেবিয়াছিল। উমিচাদ যে এই খুনের জন্য বিপদে পড়িয়াছে, তাহা আমরা ছাড়া আর কেহ জানে না; স্থতরাং এই ব্যক্তিই খুনী। এখন উমিচাদের সঙ্গে টাকার বিষয়ে একটা বন্দোবস্ত করিতে চায়।'

ৰগেক্ৰনাথ বলিলেন, 'কতকটা সম্ভব বটে।'

অক্ষকুমার বলিলেন, 'সম্ভব নয়—ঠিক।'

নগেন্দ্রনাথ হাসিলেন। পূর্ব্বে অক্ষয়কুমার এইরপ 'ঠিক' অনেক বার বলিয়াছেন, এবং প্রতিবারেই তাঁহাকে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইরাছে। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'এবার দেখিবেন, আমার কথাই ঠিক।'

'আপনি কি উমিচাদের সঙ্গে এই লোককে ধরিতে যাইরেন ?' 'নিশ্চয়ই—আপনিও বাইবেন। উপসংহার কালে আপনারও ধাকা চাই—আপনাকে ছাড়িব না।' 'তা ত নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু উপসংহার হয় কি আবার স্তুচনা হয়, তাহা দেখা চাই।'

উমিচাঁদ বলিল, 'তাহা হইলে আমি এখন যাইতে পারি "

অক্ষয়কুমার উত্তর করিলেন, 'হাঁ, এখন যাও। রাত্রি ঠিক এগারটার সময় বিডন গার্ডেনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে থাকিয়ো—আমরা কাছেই থাকিব।'

উমিচাঁদ চলিয়া গেলে নগেক্রনাথ বলিলেন, 'ইনিও একটি প্রকাণ্ড বদ্মাইস।'

অক্ষরকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'আমাদের অনেক সময়ে কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। বেটা টাকাগুলা বেশ গাফ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ফেরৎ দিয়াছে।'

'কেবল ভয়ে—বেটা একটি পুরাতন পাপী।'
'এ বেটাকে হাতে না পাইলে এই খুনীকে ধরা শক্ত হইত।'
'যাক, এখন কে এই চিঠা লিথিয়াছে আপনি মনে করেন ?'
'যে হজুরীমল আর রঙ্গিয়াকে খুন করিয়াছে।'
'কে সে ? আপনার অনুমান কিরপ ?'
'নিশ্চয়ই আমাদের কোন পরিচিত বন্ধকেই দেখিতে পাইব।'
'কে, গুরুগোবিন্দ সিং ?'

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, 'নগেন্দ্রনাথ বাবু, আপনি কি কোন রূপেই গুরুগোবিন্দ সিংকে ছাড়িতে পারিবেন না? গুরুগোবিন্দ সিং ধে খুন করে নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।'

'তবে কে আপনি মনে করেন ?'

'আরু কিছু মনে করিব না, তাহাতে খুবই অক্রচি হইয়া গিয়াছে। আজু রাত্রেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।'

#### অষ্টম পরিক্রেদ

নগেক্সনাথ এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ রাত্রে খুনীই যে ধরা পড়িবে, আপনার ইহা কিরুপে বিশ্বাস হইল ? যে পত্র লিথিয়াছে, সে খুনের সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারে—কেবল শুনিরাছে মাত্র—অথবা উমিচাদ যে খুনের সহিত জড়িত আছে. তাহা কোন গতিকে জানিতে পারিয়াছে, তাহাই তাহার নিকট টাক। আদায় করিবার জন্ম ডাকিয়াছে।

অক্ষয়কুমার গন্তীরভাবে বলিবেন, 'আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে—কিন্ত তাহা নহে। এই ব্যাপারের ভিতরের থবর বাহিরের কোন লোক জানে না। উমিচাদ যে খুনের সময়ে উপস্থিত ছিল, তাহা কেবল তিন জনের জানা সন্তব।'

'নাম করুন।'

'প্রথম রঙ্গিয়া—সে নাই। দ্বিতীয় উমিচাদ—সে প্রথম এ কথা আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছে। ইহা কথনই সম্ভব নহে যে, সে এ কথা অপর কাহারও নিকট বলিবে। তৃতীয়—যে খুন করিয়াছিল।

'আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক।'

'তাহা হইলে উমিচাদ যে খুনের সহিত জড়িত, তাহা যে খুন করিয়াছিল, সে ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।'

'ভাহাই যদি হয়, তবে সে উমিচাঁদকে এরপ্রভাবে ডাকিবে কেন ?'

'টাকার লোভে। আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, খুনী হজুরীমলকে টাকার জন্তই খুন করিয়াছিল। কিন্তু সে খুন করিয়া টাকা পায় নাই। ইজুরীমল টাকা রিদ্যার হাতে দিয়াছিল। রিদ্যা হঠাৎ হজুরীমলকে খুন হইতে দেখিয়া হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল; সেইজন্ত খুনীর সঙ্গে গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিল। পরে স্থবিধা পাইবামাত্র ছুর্টিয়া পলাইয়া আসিয়া উমিচাঁদের হাতে টাকা দিয়াছিল। তখন সেই ব্যক্তি টাকা এইরূপে বে-হাত হওয়ায় উমান্তপ্রায় হইয়া তাহার পিছনে ছুটতে থাকে। উমিচাঁদের সঙ্গে রিদ্যাকে কথা কহিতে দেখিয়া উন্মতের ল্যায় তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া দেয়। তাহার পর রিদ্যার কাপড়ের ভিতর টাকা খুঁজিতে থাকে। না পাইয়া উমিচাঁদের পিছনে ছুটতে থাকে। তাহাকে ধরিতে পারিলে ছইটা খুনের জায়গায় তিনটা হইত। আর একটা বদ্মাইস পৃথিবীতে কম পড়িত।'

'কথাটা খুব সম্ভব বটে; কিন্তু এই লোকটা কে আপনি মনে করেন ? টাকার লোভে কে এমন ভয়ানক ছই-ছইটা খুন করিল ?'

'টাকার জন্ম প্রত্যহ এমন অনেক হইতেছে।'

'পৃথিবীতে এমন লোকও জন্মায় ? আপনি কাকে সন্দেহ করেন ?'
'আপনি কাহাকে করেন ?'

'আমি ত কাহাকেও ভাবিয়া পাইতেছি না। **আপনি কি কা**হাকেও সন্দেহ করেন ?'

'হাঁ, ললিতাপ্রসাদকে।'

নগেন্দ্রনাথ অভিশন্ন বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, 'ললিতাপ্রসাদ! তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ কি ?'

'কারণ অনেক আছে। আমি আপনাকে বলিতেছি, আজ রাত্তে

ললিতাপ্রদাদ ধরা পড়িবে—কাল সে জেলে যাইবে,—এক মাসের মধ্যে তাহার ফাঁসী হইবে।

নগেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। অক্ষয়কুমারের এ সকল দেখিয়া দেখিয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছিল, তিনি অতি গস্তীরভাবে এ সকল আলোচনা করিতে পারিতেন। নগেন্দ্রনাথের এই প্রথম। তিনি বলিলেন, 'আপনার ললিতাপ্রসাদকে সন্দেহ করিবার কারণ কি ?'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'আমি এই ছোকরা সম্বন্ধে কিছু কিছু দদ্ধান লইয়াছি। এ যেরপ দেখায় সেরপ নহে—বাহিরে খুব ভাল মান্থের মত থাকে, ভিতরে ভিতরে মদ, জুয়া, মেয়ে মান্থ্য আছে, আর ছই হাতে টাকাও উড়ায়। সম্প্রতি ইহার টাকার নিতান্ত দরকার হইয়াছিল, এরপ অবস্থায় মান্থ্য দব করে।'

্ 'কিন্ত হজুরীমলের কাছে যে সে রাত্রে টাকা ছিল, ভাহা সে কিরুপে জানিবে ?'

'গঙ্গার অনুগ্রহে।'

'কেন গ'

'কেন ? গন্ধার দক্ষে তাহার গুপ্তপ্রণায় আছে। যদি গন্ধা কাহাকেও একটু ভালবাদে, তাহা হইলে ললিতাপ্রদাদকেই বাদে। সে জানিত, ললিতাপ্রসাদ হজ্রীমলকে সে রাত্রে কি করিবে—তাহাই ভয়ে নিজে না গিয়া রন্ধিয়াকে পাঠাইয়াছিল।'

'আপনার কথা ভূনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম।'

'স্তম্ভিত হইবার কিছুই নাই। প্রত্যহ এরূপ হইতেছে।'

নগেন্দ্রনাথের প্রকৃতই সংসারের—মানুষ মাত্রেরই উপর ঘোর বীতরাগ জন্মিল। সন্ধ্যার সময় আসিবেন বলিয়া তিনি গৃহাভিমুখে নিভাস্ক কুল ও বিষয়চিতে চলিলেন।

#### নবম পরিচ্ছেদ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ এই খুনের বিষর মনে মনে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যেদিন হইতে এই খুন হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাঁহার আহার নিজা গিয়াছে,—তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইয়াছে; তিনি দিন-রাত্রি এই বিষয় লইয়াই আলোচনা করেন। তিনিও ছই-তিনখানা ডিটেক্টিভ উপস্তাস লিখিয়াছেন, কিন্তু এরপ রহস্তপূর্ণ একথানাও করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন, এই পর্যান্ত লিখিয়া যদি কেহ তাহাকে এই উপস্তাসের উপসংহার লিখিতে বলে, তাহা হইলেই চক্ষুন্থির। কিন্ত্রপভাবে উপসংহার করিলে ইহা হৃদর্গ্রাহী হইতে পারে, কল্পনা-রাজ্যে তেমন কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। এ খুনের রহস্ত যে কথন প্রকাশ পাইবে, সে বিষয়ে তিনি হতাশ হুইয়াছিলেন।

অন্ত রাত্রে খুনী নিশ্চরই ধরা পড়িবে, অক্ষয়কুমার দে বিষয়ে নিশ্চিত হইরাছেন; কিন্তু নগেক্রনাথ এই কয়দিনে দেখিই ছেন যে, তিনি খুব বিচক্ষণ ডিটেক্টিভ হইরাও প্রতিপদে বিলক্ষণ ভূল কারয়াছেন এ পর্যান্ত তাঁহার অনুমান একটাও সত্য হয় নাই। জিনি যথন বেটা ঠিক মনে করিয়াছেন, পরে দেখা গিয়াছে, সেটা ঠিক নহে—তাঁহার ভূল হইয়াছেছ।

অভিত তিনি ৰলিতেছেন যে, খুনীই উমিচাদকে পত্ৰ শিশিয়াছে, খুনীই উমিচাদের সহিত দেখা করিতে আসিবে; কিন্তু

যে ছই-ছইটা খুন করিয়া এতদিন সকলের চোথে ধূলি দিয়া নিরাপদে আছে, সে কি সহসা এমনই উন্মন্ত হইয়া উঠিল যে, উমিচাঁদের সহিত এরূপ ভাবে দেখা করিতে প্রস্তুত হইবে ? তাহার কি ধরা পড়িবার ভয় নাই ? টাকার লোভে উমিচাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে পারে, কিন্তু উমিচাদ যে তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারে.এ বিষয় কি দে একবারও মনে করে নাই ? তবে ইহাও সম্ভব যে, সে ভাবিতে পারে উমিচাঁদ নিজের প্রাণের ভয়ে এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার সহিত টাকার একটা অংশ করিয়া লইলে সে পরে নিজের রক্ষার জন্তই একথা গোপন করিবে। আর যদি ললিতাপ্রসাদই খুনী হয়, তবে দে ভাবিয়াছে, উমিচাঁদ কথনই তাহার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিবে না— তাহা হইলে সে আনায়াদেই উমিচাঁদকে থুনী বলিয়া ধরাইয়া দিতে পারিবে। এ লোক যে-ই হউক, সে জানে না যে, উমিচাঁদ অনুতাপের অস্তুই হউক আর ভয়েই হউক, টাকা গুরুগোবিন্দ সিংকে ফেরত দিয়াছে, তাহার निकটে টাকা নাই। তাহার নিকটে টাকা নাই জানিলে সে কথনও তাহার সহিত এক্লপ ভাবে দেখা করিতে চাহিত না। আর এ সমস্তই উমিচাঁদের চাতুরীও হইতে পারে। উমিচাঁদ এ পর্যান্ত যাহা বলিয়াছে, সমস্তই মিথ্যা—তাহার একটা কথাও সত্য নহে। কেবল অক্ষর বাবুর চক্ষে ধূলি দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। লোকটা যে যোরতর वन्याष्ट्रेम, त्म विषय कान मत्मर नाहे, मञ्चवजः विहा निष्करे वा कान খণ্ডা দিয়া টাকার লোভে হজুরীমলকে খুন করিয়াছিল, কারণ সে ছজুরীমলের সকল কথাই জানিত। তাহার পর রঙ্গ্নিরা ছজুরীমলকে খুন হইতে দেখিয়াছিল; সে স্ত্রীলোক, পাছে কোন সময়ে একথা প্রকাশ করিয়া ফেলে—দেই ভয়ে তাহাকেও খুন করিয়াছিল। আমাদের ্ সন্মূৰ্থে সে যাহা বলিয়াছে, তাহা গলমাত্র—সকলই মিথ্যা। এ চিঠীও তাহারই চাতুরী, আজ যে এই রাত্রে বিডন গার্ডেনের ব্যাপার ঘটাইরাছে, ইহাও তাহারই সৃষ্টি। অক্ষরকুমার স্থদক্ষ ডিটেক্টিভ হইতে
পারেন, কিন্তু তিনি এ পর্যান্ত যে যে বিষয়ে ছির নিশ্চিত হইরাছেন,
তাহার একটাও সত্য বনিয়া সপ্রমাণ হয় নাই। সম্ভবতঃ আজও সেইরূপ হইবে। এতদিন কাটিয়া গেল, কই তিনি এ খুনের কিছুই
করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সমস্ত দিবদ নগেক্রনাথ গৃহে বসিয়া, কাজকর্ম ছাড়িয়া এই খুন সম্বন্ধেই আলোচনা করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে একটা স্থির-দিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আজ ইহার একটা শেষ যাহা হয় কিছু হইলে আমি রক্ষা পাই। ডিটেক্টিভগিরির সাধ আমার একে-বারে মিটিয়া গিয়াছে। ইহাপেক্ষা মনে মনে গড়িয়া লইয়া কল্পনার সাহায্যে ডিটেক্টিভ উপস্থাস লেথাই সহস্তুণে ভাল। প্রকৃত ঘটনায় অনেক বিড্ম্বনা।'

সন্ধ্যার একটু পরেই আহারাদি শেষ করিয়া নগেন্দ্রনাথ অক্ষয়-কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে অক্ষয়কুমার আহারাদি করিতে গমন করিলেন।

রাত্রি দশটার সময় তাঁহারা উভয়ে বিডন-গার্ডেনের দিকে চলিলেন। অক্ষয়কুমার এইজন বলবান কনেষ্টবল সঙ্গে লইলেন। তাহারা পুলিসের পোষাক না পরিয়া ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করিয়া চলিল। অক্ষয়-কুমার পকেটে একটা পিস্তল রাথিয়া বলিলেন, 'সাবধানে বিনাশ নাই—অপঘাত মৃত্যুটা ভাল নয়।'

## দশম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে তাঁহারা সকলে বিডন-গার্ডেনের নিকটে আসিলেন। তথনও রাস্তায় বহু লোক চলাচল করিতেছে—বাগানের মধ্যেও অনেক লোক হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছে।

এত লোকের চলাচল দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটা এমন প্রকাশ্ত স্থানে উমিচাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছে।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'তাহাতেই বোঝা যায় যে, লোকটা থুব চালাক, যত প্রকাশ্য স্থান-—ততই সন্দেহ কম।'

'আপনি ঠিক বলিয়াছেন।'

'প্রায়ই ঠিক বলি।'

নগেল্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই।'

অক্ষরকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'মাস্থবের ভূল ভ্রান্তি আছেই— আমাদের বন্ধুটি কই ?'

নগেলনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্বন্নু?'

অক্ষয়কুমার আবার হাসিলেন। বলিলেন, 'এটাও আবার বুরাটতে হইবে? উমিচাদ—আমাদের প্রাণের বন্ধু উমিচাদ। তাহার মনে এমন একটা অফুতাপ উপস্থিত না হইলে আমাদের আজ খুনী ধরার কোন সম্ভাবনা ছিল না।' 'আপনি কি নিশ্চিত মনে করিতেছেন, আজ খুনীই এখানে আসিবে ?'

'নিশ্চিয়ই ং'

তাঁহারা বাগানের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে তত লোক নাই—ছই একটা লোক মাত্র সেদিকে বেডাইতেছে।

বাগানের কোণে একথানা বেঞ্চি আছে। বেঞ্চিথানি থালি— তাহাতে কেছ বসিয়া নাই। ঐ বেঞ্চির পশ্চাতে একটা ঝোপ, ঝোপের পরেই রাস্তা, রাস্তার পর আবার একটা ঝোপ।

'এই উপযুক্ত ন্থান,' বলিয়া অক্ষয়কুমার সঙ্গীদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। ক্রমে অন্থ লোকের অলক্ষ্যে তাঁহারা একে একে ঝোপের মধ্যে লুকাইত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার। দেখিলেন, তথনও উমিচাঁদ আসে নাই, প্রায় এগারটা বাজে। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, উমিচাঁদ ধীরে ধীরে সেইদিকে আসিতেছে।

বেধানে ঝোপের মধ্যে অক্ষয়কুমার প্রভৃতি লুকাইয়া ছিলেন, উমিচাদ সেইদিকে আসিল। একবার চারিদিকে চাহিল; বোধ হয় অক্ষয়কুমারকে না দেখিয়া যেন ভীত হইল,—সে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা ঝোপের ভিতর হইতে একটা শক হইল। উমিচাদ দাঁড়াইল। বুঝিতে পারিল, অক্ষয়কুমার নিকটেই আছেন। উমিচাদ সেইখানে পদচারণ করিতে লাগিল।

তাঁহারা যে নিকটেই আছেন, ইহা উমিচাঁদকে জানাইবার জন্ত অক্ষয়কুমার তাহাকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, ঝোপের ভিতর একটা শব্দ হইলেই জানিবে আমরা নিকটেই আছি।

ঝোপের ভিতর নিঃশব্দে নিখাস বন্ধ করিয়া অক্ষয়কুমার প্রভৃতি

বসিয়া আছেন। মশাতে তাঁহাদের সর্জাঙ্গে সচ্ছন্দে দংশন আরম্ভ করিয়াছে—নীরবে তাহা সহু করিতে হইতেছে। বাহিরে উমিচাঁদ স্থবে স্থশীতল বাতাদে গন্তীরভাবে পদচারণ করিতেছে। অক্ষয়কুমার তথন আর থাকিতে পারিলেন না, অতি মৃহস্বরে বলিলেন, 'জীবনে কত হঃথই আছে। মশায় থেয়ে ফেলিল, আর বেটা রাজপুত্রের মত তোফা বেড়ান্ডেন—আঃ। সে বেটার যে এখনও দেখা নাই।'

এইরপে আরও পনের মিনিট উত্তীর্ণ হইল। আদ্রে মল্লিকদের ঘতীতে চং চং করিয়া এগারটা বাজিল। চমকিত হইয়া উমিচাঁদ দাঁড়াইল, চারিদিকে চাহিল। এগারটা বাজিতে শুনিয়া অনেকে বাগান হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল; ক্রেমে বাগানের ভিতরস্থ জনতার আনেক হাস হইয়া আসিল। উমিচাঁদ চারিদিকে চাহিতে লাগিল; কিছে কোন লোক তাহার নিকটে আসিল না। সে কি করিবে-নাকরিবে ভাবিতেছে, এই সময়ে সহসা একটা লোক ধীরে ধীরে ভাহার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার হাতে একটা চুকট। সে উমিচাঁদের নিকটস্থ হইয়া বলিল, মহাশয়ের কাছে দিয়াশলাই আছে ? চুকটটা ধরাইয়া লইব।'

উমিচাঁদ তাহাকে দিয়াশলাই দিল। ধীরে ধীরে দিয়াশলাই জালাইয়া চুরুট ধরাইতে লাগিলেন। সেই আলোকে উমিচাঁদ দেখিল যে, এই ভদ্রলোকের লম্বা কাল দাড়ী আছে। সে মূহুর্ত্ত মাত্র খুনের রাত্রে এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল, কিন্তু সে সে দাড়ী ভূলে নাই।

তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্রতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই লোকই তাহার চক্ষের উপর রক্ষিয়াকে খুন করিয়াছিল। আজ আবার এই রাত্রে তাহারই স্মুখে সেই খুনী দণ্ডার্মান।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

উমিচাদের গলা শুকাইয়া গিয়াছিল—তাহার মুথ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। সেই বাক্তি চুক্টটী ধরাইয়া গন্তীরভাবে টানিতে টানিতে দিয়াশলাইয়ের বাক্ষটা উমিচাদকে কেব্রত দিল।

সে যেন চলিয়া যাইতে উন্থত হইল। তৎপরে উমিচাঁদের দিকে চাহিয়া মৃদ্রত্বরে বলিল, 'আমার পত্র পাইয়াছিলেন ?' বলিয়া চাারদিকে একবার সত্র্ক দৃষ্টিতে চাহিল।

উমিচাঁদও সেইরূপ মৃত্যুরে বলিল, 'হাঁ, সেইজন্ত আসিরাছি। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন কেন ?'

লোকটী বলিল, 'বলিতেছি, — আস্থন ঐ বেঞ্চিতে বসা যাক।'
এই বলিলা সে বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। পরে উমিচাদকে বলিল,
'বস্থন।'

ত্রবার অক্ষরকুমার প্রভৃতি ঝোপের মধ্য হইতে লোকটীর মৃধ্
সুস্পান্ত দেখিতে পাইলেন! কিন্তু তাহাকে যে তাঁহারা কথনও দেখিরা।
ছেন. তাহা বলিয়া বোধ হইল না। তবে যে কালো দাভ়ীর কথা
গাড়োরান বলিয়াছিল, উমিচাদও দেখিয়াছিল, তাঁহারা দেখিলেন,
এই লোকটার সেই রকমই লখা কালো দাড়ী আছে।

যাহাহউক, লোকটা বসিতে বলিলে উমিচাদ স্পষ্টত:ই নিতাস্ত শনিচ্ছাদন্তে বসিল। তিনি লোকটার নিকট হইতে একটু দূরে বসিল। একবার সভরে চারিদিকে চাহিল; তাহার সে সময়ের মনের অবস্থা বর্ণনা করা নিম্প্রয়োজন। রঞ্জিয়ার খুনের রাত্তের সেই উল্লত ছোরার কথা সন ঘন তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

উমিচাঁদ অতি মৃত্স্বরে বলিল, 'এখানটা বড় প্রকাশু স্থান নয় ?' লোকটা বলিল, 'না, প্রকাশু স্থানেই ভাল। আমরা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, ইহাতে আমাদের কে সন্দেহ করে।'

উন্নিচাদ কোন কথা কহিল না। তথন সেই ব্যক্তি বলিল, 'এখন কাজের কথা হউক।'

'কি বলুন।'

'সেই টাকাগুলি আমি চাই।'

'दका-न-हा-का ?'

'তৃমি বেশ জ্বান। রঞ্জিয়া যে টাকা তোমাকে দিয়াছিল।'

'দে—দে—খুন হইয়াছে।'

'গোল করিয়ো না, তাথা হইলে তোমারও সেই অবস্ত। হইবে— আমি টাকা চাই।'

'সে—সে—সে টাকা আমার কাছে নাই।'

চালাকী করিয়ো না। রঙ্গিয়া সে টাকা তোমায় দিয়াছিল—সে টাকা তোমার কাছে আছে—সে টাকা আমার চাই-ই।'

উমিচান সভয়ে চারিদিকে চাহিল; এবং এক মুহুর্ত্তে তাহার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহার হৃদয় সবলে প্রান্দিত হইতে লাগিল। সে জড়িতকণ্ঠে বলিল, 'সে টাকা—আমার কাছে—নাই।'

লোকটী দৃঢ়স্বরে কহিল, 'আমার সঙ্গে বদ্মাইসী চলিবে না।'
এবার উমিচাঁদ সাহস করিয়া বলিল, 'যদি না দিই ?'
লোকটা বিৰুট স্বরে হাসিল। বলিল, 'তাহা হইলে তুমিই খুন
করিয়াছ বলিয়া সকলকে প্রকাশ করিয়া দিব।'

উমিচাঁদ এই কথায় কিংকর্ত্তব্যবিমৃত হইল। ক্ষণপরে বলিয়। উঠিল. 'আমি খুন করিয়াছি ? আমি স্বচক্ষে তোমার ছুরিতে রঙ্গিয়াকে খুন হইতে দেখিয়াছি। তুমি আমার সর্বানাশ করিয়াছ।'

লোকটা পুনরপি বিকট হাসি হাসিরা বলিল, 'আমি সেকথা অস্বীকার করিতে চাহিনা—প্রয়োজন হয় আরও ছট চারিটা করিব। যদিও আমি খুনী, তুমি আমার কি করিবে? তুমি আমাকে চেন না—জ্বান না আমি কে; পরেও কথন জানিতে পারিবে না। ভাল চাও যদি, টাকা দাও, তা না হলে তোমাকেও খুন করিব। আমি সহজ লোক নই।'

এই সময়ে সহসা ঝোপের মধ্যে শক হইল। লোকটা চমকিত হইয়া বিহাছেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, চারিজন লোক লক্ষ্ দিয়া নিকটয় হইল। উমিচাদ তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, সে তাহাকে ধারা মারিয়া দ্রে নিকেপ করিল; কিন্তু নিজে পলাইতে পারিল না। দে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিতেছিল। এদিকে অক্ষয়কুমার সদলে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। বহু আয়াসে শেষে তাহাকে বাধিয়া ফেলিলেন। তথন অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'নগেক্র বাব্' লগুনটা খুলুন দেখি।' দেখি এ মহাপ্রভু কে ?'

নগেব্রুনাথের কাছে পুলিস-লগ্ঠন ছিল; তিনি উহার চাকা ঘুরাইয়া
লগ্ঠনের আলোকে লোকটার মুথ দেখিয়া বলিলেন, 'চিনি না।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'এখনই চিনিবেন। না হয় ত আমার নাম অক্ষয়ই নয়।' বলিয়া তিনি দেই ব্যক্তির দাড়ী ধরিয়া সজোরে টান দিলেন। অক্ষয়কুমারের হাতে দাড়ী খুলিয়া আসিল,—নগেক্ত-নাপের লগুনের আলো তাহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল,—তথন সকলেই সমন্বরে বলিয়া উঠিলেন,'কি সর্বানাশ— এ কে!'

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তথন সেই বাকি বলিল, সথন নিজ মূর্থতার ধরা পড়িয়াছি, তথন পলাইব না; আমাকে উঠিয়া বসিতে দাও।

তৃই জন মহা বলবান্ কনেপ্টবল ভাহাত বুকের উপর বসিগাছিল।
আক্ষরকুমার স্বস্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নগেল্ডনাথ জীবনে এরূপ
বিশ্বিত আরে কখনও হন নাই। তাঁহারা যাহাকে এক মূহুর্তের
ভক্তও সংক্ষাই করেন নাই, সেই ক্তি এই ভয়াবহ ছই খুন
করিয়াছে। নগেল্ডনাথের কঠবোধ হইয়া গিয়াছিল।

অক্ষয়কুমারের অবস্থাও প্রায় তদ্রপ। তবে তিনি প্রিসের লোক, শীঘ্রই আত্মসংযম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'মহাশরের বিশেষ বাগাহরী আছে, এ কথা এই অক্ষয়চক্র ভূ-হাজার বার স্বীকার করে।'

গোকটা খলিল, 'টাকার লোভেই আমার এ দশা হইল, টাকার অভাবে পড়িয়াই এ কাজ করিয়াছিলাম—টাকার লোভে পড়িয়াই ধরা পড়িলাম; নতুবা আমাকে তোমরা কিছুতেই ধরিতে পারিতে না।'

অক্ষয়কুমার বলিলেন, 'কতকটা স্বীকার করি।'

ৰ্যাপার দেখিয়া, নগেক্তনাথের এতক্ষণ কথা দরে নাই। তিনি বলিলেন, 'যমুনাদাদ, তোমার এই কাজ।'

यम्नानाम त्कवन माळ विकष्ठे शश्च कविन । चुनाव इः १४ त्कार्य नरमञ्जनाथ मूथ अञ्चलिक किवारेशन । স্বাহ্ম বাদিলা বলিলেন, 'এত দিনে আমি হার মানিলাম। সতা কথা বলিতে কি, আমি কখনও তোমাকে সন্দেহ করি নাই।'

ৰম্নাদাস কোন কথা কহিল না আবার সেইরূপ বিকট হাস্ত করিল।

নগেল্রনাথ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন. 'নারকী, তোমার লজা হইতেছে না, তুমি আবার হাসিতেছ।'

নগেল্রনাথের রাগ দেখিয়া অক্ষয়কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বন্ধুর এ দশা দেখিয়া রাগ করিয়া কি লাভ ?'

নগেল্ডনাথ ক্রোধে অস্তির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বন্ধু পূ ও কোন কালে মামার বন্ধু নয়—এক সময়ে ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়িয়া-ছিলাম এইমাতা।'

সক্ষরক্মার বলিলেন, 'যাহাই হউক, বন্ধ্বর বনুনালাস। সংপ্রনার বলি স্থানাক কাছে আপন কাহিনী বলিতে আপত্তি না থাকে, ভাহা হইলে বলিলে বিশেষ বাধিত হইব। তবে ইহাও আপনাকে স্থামার পুর্বেই বলা কর্ত্তব্য যে, আপনি আমার সন্মুখে এখন যাহা বলিবেন, ভাহা আপনার বিরুদ্ধে যাইবে; স্কুতরাং বলা-না-বলা সে আপনার অভিকচি।

যমুনাদাস কিন্তৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, 'আমি খুন করিয়াছি, কে বলিল ? ভদ্র লোকের উপর এইরূপ অত্যাচার করিলে কি হয়, ভাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।'

নগেল্রনাথ গর্জন করিয়া বলিলেন, 'আবার মিথা৷ কথা!'

অক্ষয়কুমার তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিয়া উমিচাঁদকে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'মহাশয়, একটু পূর্ব্বে আমাদের এই পাঁচ মূর্ত্তির সমুথে খুন স্বীকার করিয়াছেন।' যমুনাদাস কুদ্ধস্বরে বলিল, 'আমি কিছুই স্বীকার করি নাই—
মিথ্যাকথা। তোমরা আমার উপর ঘুঁস পাইবার আশায় এই অভ্যাচার করিতেছে, ইহার প্রতিফল পাইবে।'

কোধে নগেল্রনাথের মুখ দিয়া বাক্যক্ষরণ হইল না। অক্ষয়কুমার বৃহহাস্থ করিয়া বলিলেন, 'তবে থানায় চলুন,—দিন কত এখন মহারাণীর রাজপ্রাদাদে বাস করুন; পরে ভবিতব্যি কে থণ্ডায়—আপনাদের মত মহাত্মাগণের জন্মই ফ্রাসী কাষ্ট্রের স্পষ্ট হইয়াছে। ভবে বোধ হয়, আপনার ন্যায় আর একটাও এ পর্যাস্ত ফ্রাসী যায় নাই। রাম সিং, বাবুকে বালা পরাইয়া লইয়া চল।

রাম সিং হকুম পাইবামাত্র যমুনাদাদের হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া দিল। এবং তুই একটা মধুরতর সম্পর্ক পাতাইয়া, তুইএকটা ধাকা দিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। রাম সিং ও আর একজন পুলিসের কর্ম-চারী চাদর দিয়া যমুনাদাদের তুই বাহু বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। যমুনাদাস কোন কথা কহিল না।

কিয়দ্র আসিয়া অক্ষয়কুমার যমুনাদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, বমুনাদাস বাবু, আর কয়টা পূর্কে এরপ সরাইয়াছেন ?'

যমুনাদাস কোন উত্তর না দিয়া তাহার দিকে তীক্ষ্ণৃষ্টিতে একবার চাহিয়া অন্তদিকে মুথ ফিরাইল।

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'বাপু,—জেলে ছ-চার বার না গেলে অমন চোথের কাম্বদা হর না। মহাশরের কবার জেলের প্রতি অমুগ্রহ করা হয়েছে? না বলেন, উত্তম। সে কার্যটো আমরা সহজেই করিতে পারিব। এটায় একটু কষ্ট দিয়াছেন, স্বীকার করি।'

# ত্রবোদশ পরিচ্ছেদ।

যমুনাদাসের বিচারকালে যে সকল ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আমরা বলিব।

যমুনাদাসের পিতা একজন ধনী বণিক ছিলেন। যথন যমুনাদাসের বয়স পঁচিশ বৎসর, সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তথন হইতে যমুনাদাস কুসঙ্গে মিলিত হয়। এবং এক বৎসরের মধ্যে তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দেয়। তথন নানা জাল জ্য়াচুরি করিয়া, শেষে এ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। সেই পর্যাস্ত আর পাঁচ-ছয় বৎসর সে এ দেশে আসে নাই। কেহ তাহার সংবাদ বলিতে পারিত না। নানা স্থানে নানা নাম লইয়া নানা জুয়াচুরি করিয়া বাবুগিরি চালাইত।

এইরূপ জুয়াচুরির জন্ম আগ্রায় তাহার তিন মাদ জেল হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া আদিয়া দে আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল; কিন্তু আবার ধরা পড়িল। সেইবার তাহার এক বৎদর জেল হইল।

কিন্ত ইহাতেও তাহার শিক্ষা হইল না। কিছুদিন পরে দে আবার তিন বংসরের জন্ম জেলে প্রেরিত হইল।

জেল হইতে বাহির হইয়া দে লাহোরে যায়। দেখানেও দেই জ্যাচুরী। এই সময়ে লাহোরে তাহার সহিত গদার আলাপ হয়—সমানে
সমানে মিলিল। গদার সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় জ্মিল, বিবাহের
কথাও হইল।

গঙ্গার মা-বাপ ছিল না। ছজুরীমলের খণ্ডর তাহাকে আশ্রয় দিয়া ছিলেন; তাহার স্বভাব যে কিরপ তাহা তিনি জানিতেন না।

যমুনাদাস পঞ্জাবে থাকিতে সিঁদূর মাথা শিবলিঙ্গের সম্প্রদায়ের কথা জানিতে পারে; দিন কয়েকেব জন্ম তাহাদের দলে মিলিয়া পড়ে: ভাহাদের ঠকাইয়াও অনেক টাকা লইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক যে খুন করে, এ সবৈর্বি মিথাা—তাহারা একরপ হান্ত্রিক শ্রাক্রয়া গোপনে করিত এই মাত্র। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াই এ কয়েকটা শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করে। লোককে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়ের স্থবিধা হয় দেখিয়া য়মুনাদাসই প্রকাশ করিয়া দেয় যে, এই সম্প্রদায় য়াহার উপর ক্রদ্ধ হয়, তাহাকে গোপনে খুন করে। সে নানা কৌশলে অনেকের মনে বিশ্বাসও জন্মাইয়াছিল; পরে সিঁদ্র মাথা শিবের ভয় দেখাইয়া অনেকের নিকটেই টাকা আদায় করিয়াছিল।

এইরপ নানা জুয়াচুরি করিয়া সে চালাইতেছিল। যথন গঙ্গা হফুরীমলের স্নীর নিকট যম্নার সঙ্গে আসিল, তথন যম্নাদাসও কলিকাতার আসিল। পাঁচ-সাত বৎসর সে এ দেশে ছিল না, স্ভরাং সকলেই তাহাকে একরকম ভূলিয়া গিয়াছিল। তাহার আর কোন ভ্রম করিরার কারণ ছিল না। এখানে আসিয়াও সে নিজের বাবসা ভূলিল না। গঙ্গার সাহায্যে রুদ্ধ হজুরীমলকে ভূলাইয়া তাহার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা সংগ্রহ করিত। গঙ্গা ললিতা-শ্রসাদের মাধা খাইয়াও তাহার সর্কনাশ করিতেছিল। তাহার নিকটও অনেক টাকা আদায় করিতেছিল। এইরূপে উভয়ে খুব জোবে ব্যবসা চালাইতেছিল।

এইরূপ সমরে হুজুরীমণ সর্ববাস্ত হইয়া কি করিবে তাহাই

ভাবিতেছিল। হঠাং গুরুগোবিন্দ সিং আসিয়া তাহার নিকটে দশ হাজার টাকা জমা রাখিল। বৃদ্ধ লম্পট জুয়ারী লোভ সম্বরণ করিতে গারিল না। সেই টাকা লইয়া এ দেশ হইতে পলাইবার ইচ্ছা করিল।

কিন্তু সে প্রাণ ধরিয়া গঙ্গাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না, সে গঙ্গাকে এ প্রস্তাব করিল। দশ হাজার টাকা দিলে গঙ্গা তাহাব সহিত পলাইতে স্বীকার করিল। বলা বাহুলা যে, পূর্ব্বে এ বিষয়ে দে বমুনাদাদের সহিত প্রামশ করিয়াছিল।

তথন হছুরীমল টাকা হতগত করিবার চেষ্টায় রহিল। সে হকৌশলে ললিতাপ্রসাদকে দিয়া নোটগুলি বদলাইল। তৎপরে শিব-সম্প্রদায়ের সর্ব্ধপ্রকার মিথা। গল্প বলিয়া সরলচিত্ত যমুনাকে ভূলাইয়া তাহারই দারা সিন্দুক হইতে নোট সরাইল। এদিকে সব স্থিন—বেল-টিকিট পর্যান্ত কেনা হইল, গঙ্গাও তাহার সহিত্ যাইতে সন্মত হইরাছে, মূর্থ বৃদ্ধ হছুরীমল বিন্দুমাত্রও বৃথিতে পারিল না যে, গঙ্গা কেবল তাহাকে ভূলাইয়া দশহাজার টাকা হন্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।

এই সমরে এক মহা বিদ্ন ঘটিল। গঙ্গা কোন কাজে কখনও ভর করে নাই। আজ হুজুরীমলের সঙ্গে রাত্রে রাণীর গলিতে দেখা করিতে তাহার ভর হইল। সে যাইতে অসমত হইল। সমুনাদাস বিপদে পভিল।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বমুনাদাস গঙ্গার সহিত প্রায়ই গোপনে দেখা করিত। সে হজুরীমলের সকল কথাই তাহাঁকে বলিয়া দিল। যমুনা গঙ্গাকে বড়
বিশাস করিত; তাহার নিকট সে কোন কথা গোপন করিত না।
যমুনা যে সিন্দুক হইতে টাকা আনিয়া হুজুরীমলকে দিয়াছিল, তাহাও
যমুনার মুথে গঙ্গা শুনিয়াছিল। স্থতরাং এমন স্থবিধা আর হয় না।
দশহাজার টাকা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। হুজুরীমলের নিকট
হইতে এ টাকা ফাঁকি দিয়া লইলে কেহই তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে
পারিবে না।

সেইরপই বন্দোবন্ত হইয়াছিল। গঙ্গা ছজুরীমলের সঙ্গে যাইবে বিশিয়া স্বীকার করিয়াছে। রাত্রি বারটার সময় গঙ্গা তাহার সহিত রাণীর গলিতে গোপনে দেখা করিবে। যমুনাদাস ছল্পবেশে নিকটে লুকাইয়া থাকিবে। ছজুরীমল তাহার হাতে টাকা দিবামাত্র যমুনাদাস হঠাৎ তাহার হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া পলাইবে। ছজুরীমল লোকলজ্জার ভয়ে, আর নিজে এইরপ ভাবে ধরা পড়িবার ভয়ে কোন গোলযোগ করিতে পারিবে না। সে গঙ্গাকেও সন্দেহ করিতে পারিবে না। ভাবিবে বড় বাজারের কোন গুণ্ডা টাকা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

া সকলই এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু যে গঙ্গা গভীর রাত্রে গোপনে নানাস্থানে যাইত, সে আজ ভর পাইল কেন, সে জানে না—একেবারেই যাইতে তাহার সাহস হইল না। যমুনাদাস গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহাকে গঙ্গা বলিল, 'ভাই, আমার কেমন ভয় করিতেছে, আমি যাইতে পারিব না।'

গঙ্গা উপহাস করিতেছে ভাবিয়া যমুনাদাস হাসিয়া বলিল, 'দশহাজার টাকায় অনেক দিন বেশ চলিবে—কেমন গঙ্গা ১'

গঙ্গা বলিল, 'ঠাট্টা নয়—যথার্থই আমি যাব না; আমার কেমন ভয় করিতেছে।'

'দে কি ! তোমার ভয় ?'

'হাঁ, আমি যাইতে পারিব না।'

'সে কি কাজের কথা! এমন স্থবোগ আর হইবে না। দশহাজার টাকা—সহজে মিলে না।'

'না, তুমি যতই বল না কেন, আমি যাইব না।'

'সে কি ? তবে উপায়! ইচ্ছা করিয়া হাতের লক্ষ্মী পাষে ঠেলিবে : দশহাজার টাকা আর কি মিলিবে ?'

'ভয় নাই, আমি একটা মতলব স্থির করিয়াছি।'

'কি, শীঘ বল। তুমি যে আমাকে একেবারে হতাশ করিয়া দিয়াছ।'

'আমি স্থির করিয়াছি, আমার কাপড় পরাইয়া রঙ্গিয়াকে পাঠাইব। অন্ধকারে হুজুরীমল তাহাকে চিনিতে পারিবে না। আমাকে ভাবিয়া তাহার হাতে টাকা দিবে।'

'রঙ্গিয়া রাজি হইবে ?'

'হাঁ, সে আমার কথা খুব গুনে—তাহাকে সব বলিয়াছি।'

'অন্য লোককে এ সব কথা বলা কি ভাল হইয়াছে ?'

'টাকায় অনেকের মুথ বন্ধ হয়। আমি তাহাকে পাঁচশত টাক।

দিব বলিয়াছি। দশহাজার টাকা পাইলে পাঁচশত দিতে আপত্তি কি ? টাকা ঠিক পাওয়া যাইবে। অন্তকারে আমার কাপড়-পরা রঙ্গি-মাকে দেখিয়া হজুরীমল ভাবিবে আমিই গিয়াছি, কোন সন্দেহ করিবে না। টাকা তাহার হাতে দিবে। এখন তোমার কাজ তমি কর।

'আমি টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলাইলে তখন ভ জুজুবীমল ভাগকে চিনিতে পারিবে গ'

'ক্ষতি কি, আমি তাহাকে পরে ঠিক করিয়া লইতে পারিব।'

নর-রাক্ষদ যমুনাদাদ হাসিয়া বলিল, 'এ টাকা গেলে তাহাকে আর এ দেশে আসিতে হইবে না। সে হয় দেশ ছাড়িয়া পলাইবে---নভবা আত্মহত্যা করিবে।'

গঙ্গা হাসিয়া বলিল, 'তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি, বরং বুড়ো वनमाइत्मत उपयक्त माला इहेरव।'

'রঞ্জিয়া ষাইতে রাজী হইয়াছে ত ?'

'বলিলাম কি ? পাঁচশো টাকা--কম নয়। ওর মত একটা গরীবের পাঁচশো টাকার লোভ সামলান সহজ নয়।'

'তবে সব ঠিক গ'

'সব ঠিক।'

'তুমি একথানি রত্ন, তোমায় না পাইলে আমার কি দশা হইত ?' '**জাবাব জেলে বাস কবিতে**।'

ষমনাদাস ত্রুকুটি করিল। হাদয়ের ভাব গোপন করিয়া হাসিয়া বলিল; 'তোমার মত রত্ন লাভ অনেক পুণোর ফল।'

भन्ना (कान कथा ना कहिया मुथ किताहेल। উভয়ে উভয়কে হৃদয়ের সভিত ঘুণা করিত; কেবল উভয়ে উভয়ের স্বার্থসিদির জন্ত ভাণবাসার ভাণ দেখাইত মাত।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আটটার সময় যমুনাদাস আসিয়া রঙ্গিয়াকে সঙ্গে করিয়া লটয়া কলিকাতায় আসিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, রঙ্গিয়া পাঁচশত টাকার লোভে গঙ্গার হইয়া ছজুরীমলের সঙ্গে দেখা করিতে বাইতেছে। তাহারা উমিচাঁদের ব্যাপার কিছুই জানিত না।

বঙ্গিয়া একাকিনী যাইবে মনে ভাবিয়াছিল: কিন্তু যমুনাদাস রঙ্গিয়াকে বিখাস করিত না। রঙ্গিয়াকে বিখাস করিবে কিরুপে ? সে রঙ্গিয়াকে চোথের আড়াল হুইতে দিল না।

রঙ্গিয়া বিপদে পড়িল। সে কিন্ধপে তাহাকে ফাঁকি দিবে, কিন্ধপে তাহার হাত এড়াইয়া টাকা উমিচাদকে দিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল, মনে মনে একটা উপায়ও গ্রির করিয়া ফেলিল।

এদিকে যমুনাদাস কলিকাতায় আসিয়া রক্সিয়াকে একটা বাড়াতে লইয়া গেল। তথায় তাহাকে বলিল, 'রক্সিয়া। হুজুরীমল ভাল লোক নয়—তাহার কাছে তোমার গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি সে কোনরপে জানিতে পারে যে, গঙ্গা আসে নাই, অভ্যকে পাঠাইরাছে. তথন সে যে কি করিবে, তাহার ঠিকানা নাই। তোমাকে অনথক এত বিপদে ফেলিতে আমার ইচ্ছা নাই, তাই একটা মতলব স্থির করিয়াছি।

রাঙ্গিরার ভর হইরাছিল। সে যম্নাদাসকে ভালরপেই জানিত — তাহার সহিত একাকা এই নির্জন বাটাতে আসিতেই তাহার ভয় হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কি করে

—কোন কথা কহিবার উপায় নাই। সে ব্ঝিয়াছিল যে, য়৸ৢৢৢৢনাদাস
তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে, স্কুতরাং এখন ইতস্ততঃ করিলে তাহার
সন্দেহ আরও বাড়িবে। যয়ৢনাদাসকে বিশাস নাই—সে তাহাকে
অনায়াসে খুন করিতেও পারে। সে কেবলমাত্র বলিল, বলুন, কি
করিতে হইবে।

বন্নাদাস বলিল, 'আমি মনে করিয়াছি, আমি গঙ্গার কাপড় পরিয়া মেয়ে মানুষ সাজিয়া যাইব —তোমাকে পুরুষ বেশে লইয়া যাইব।'

এই বলিয়া যমুনাদাস এক লম্ব। কাল দাড়ী বাহির করিল। বলিল, 'সাবধানের মার নাই; যদি কোন গোলযোগ হয়, তাহা হইলে পুলিসেও আমাদের ধরিতে পারিবে না — তুমি এই দাড়ী পরিয়া পুরুষ সাজিলে আর কেহ তোমাকে সুন্দেহ করিতে পারিবে না। আমিও মেয়ে মানুষ সাজিলে পরে আমার উপরও কাহারও স্নেহ হইবে না।'

রঙ্গিয়া যদিও এ সকল কিছুই পছন্দ করিতেছিল না; কিন্তু কি করে, উপায় নাই, সে অসমত হইলে যমুনাদাস তাহার উপর অত্যাচার করিবে—যমুনাদাস না পারে এমন কাজই নাই।

· (म भीरत भीरत विनेन, 'आपनि यांश विनिद्यन, जांहाई कतित।'

ষমুনাদাস হাসিয়। বলিল, 'বেশ, ভাল কথা, একেই বলে লক্ষ্মী মেয়ে। প্রথমে তোমায় সাজাইয়া দিই।'

যমুনাদাস রঙ্গিয়াকে পুরুষ বেশে সাজাইতে আরম্ভ করিল। তৎ-পরে তাহার মুথে সেই লম্বা কাল দাড়ী লাগাইয়া দিল। সে বেশে কাহারই সাধ্য ছিল না যে, রঙ্গিয়াকে চিনে ?

তাহাকে সাজান শেষ হইলে যমুনাদাস গলার কাপ্ড পরিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। তাহার গোঁপদাড়া ছিল না, ছল্লবেশেও বমুনাদাস্ সিদ্ধহস্ত ভিল-ক্ষেক মুহুর্তের মধ্যেই একটী গুবতী স্থীলোকে পরিণত হইল।

তথন যম্নাদাস বলিল, 'তুমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়ো, আমি হুজুরীমালের সমূথে যাইব। সে আমাকে টাকা দিলে তোমায় আমি দিব। তুমি টাকা লইয়া সরিয়া গিয়া অন্ধকারে লুকাইয়ো।'

ঠিক বারটার সময় পুরুষ-বেশে রঙ্গিয়া ও স্ত্রী-বেশে যমুনাদাস রাণীর গলিতে প্রবিষ্ট হইল। রঙ্গিয়াকে একটা পার্শবর্তী পড়োবাড়ীর অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়া, যমুনাদাস একটু অগ্রবর্তী হইয়া ছজুরীমলের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তাহাদের অধিকক্ষণ অপেকা করিতে হইল না। দশমিনিট যাইতে-না-যাইতে দরওয়ান বেশে হুজুরীমল তথায় উপস্থিত হইল। এই গলির মধ্যে সরকারী আলো ছিল—তাহাও অতি দুরে দূরে; কাজেই গলির ভিতর খুব অন্ধকার।

হজুরীমল সভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছিল।

য়ম্নাদাস প্রকাপ্ত অবপ্রপ্র টানিয়া অন্ধকারে দাড়াইয়াছিল। হজুরীমল

নিকটস্থ হইলে সে অগ্রসর হইল ।সহসা অন্ধকারে তাহাকে দ্বিয়া

হজুরীমা₂ চকিতভাবে দাঁড়াইল। তৎপরে মৃহ্ররে বলিল, 'গঙ্গা,

আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি আসিবে না।'

ষম্নাদাস মাথা নাড়িয়া হাত বাড়াইল। ছজুৱীমল তাহার আরও নিকটস্থ হইল। প্রেমভরে বলিল, 'এতদিনে ব্রিলাম, তুমি যথার্থ ই আমাকৈ ভালবাস। আমি তুথানা টিকিট কিনিয়াছি, চল আর এখানে দেরী করিববৈ সাবগ্রুক নাই—এ স্বায়গা ভাল নয়।'

যমুনাদাস কথা না কহিলা আলার হাত বাড়াইল। এরার হজুরী-মুলের স্কেন্ত ২ইল, তৎপরে কয়েকপদ দ্রিলা দাঁড়াইল। কিয়ৎকণ ভাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ভূমি আমার দঙ্গে কথা কহিতেছ। না কেন ? এখানে কেহ নাই, কিদের ভয় ?'

ছত্ত্রীমল সহসা যমুনাদাসের নিকটপ্ত হইল। যমুনাদাস সরিয়া দাঁড়াইবার অবসর পাইল না। তাড়া হাড়ি তজ্রীমল তাহার অবস্তঠন সরাইয়া দিল; তাহার বিশার চরম সামায় উঠিল। চ্কিত্তাবে ভজ্রীমল বলিল, 'একি । তুমি কে ?'

যম্নাদাস দেখিল যে, আর লুকাইবার উপায় নাই, ছজুরীমল ভাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। পাছে সে চাঁংকার করিয়া উঠে, এই ভবে সে তাড়াতাড়ি ছজুরীমলের গলা টিপিয়া ধরিল। পরক্ষণে উভয়েই ভূতনশায়ী ২ইল।

ছজুবীনল বৃদ্ধ ইইলেও তাহার দেহ বেশ সবল ছিল। বৃদ্ধ প্রাণপণে আত্মরকা কবিতে লাগিল। যমুনাদাস দক্ষিণহন্তে হজুরীমলের কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া বাম হস্তে তাহার বৃক-পকেট হইতে টাকা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃশদে উত্তরে মাটাতে পড়িয়া লুঞ্জিত হইতে লাগিল। অবশেষে সহসা যমুনাদাস গলা ছাড়িয়া দিয়া নিমিষ মধ্যে বস্ত্র মধ্য হইতে একথানা স্কণীর্ষ ছোরা বাহির করিয়া ছজুরীমলের বৃকে আমূল বসাইয়া দিল। ই হজুরীমলের কণ্ঠ হইতে এক অবাক্ত শব্দ নির্গত হইল, সে গড়াইয়া পড়িল। ছাহার পকেট হইতে নোটের তাড়া লইয়া নিজ বস্ত্রে বাধিয়া যমুনাদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। ছজুরীমল দৃঢ়কপে যমুনাদাসের পরিহিত বঙ্গীন সাঙীর একটা কোণ্ চাপিয়া ধরিয়াছিল, যমুনাদাস উঠিয়া জার করিয়া কাপড়থানা টানিকে থানিকটা ছিড়িয়া হজুরীমলের মৃষ্টিমধ্যে রহিয়া কাপড়থানা টানিকে থানিকটা ছিড়িয়া হজুরীমলের মৃষ্টিমধ্যে রহিয়া গেল।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দ্র হইতে রঙ্গিয়া সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল। তাহার কণ্ঠরোধ হইল, এবং দে ভয়ে অতান্ত কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যমুনাদাস তাহার নিকটে আদিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বনিল, 'আয়।'

রঙ্গিয়া দেখিল, অন্ধকারে তাহার চক্ষু নক্ষত্রের স্থায় জ্বলিতেছে, তাহার হস্ত রক্তে রঞ্জিত, সে অর্দ্ধানুট স্বরে বলিন, 'কি করিলে?'

क्ट्रे इंट्रेश शिर्किया यमुनामान विनन, 'आय ।'

তব্ও রঙ্গিয়া দেখান হইতে নড়েনা দেখিয়া যমুনাদাস তাহার হাত ধরিষা টানিয়া লইয়া চলিল। একস্থানে এক্থানা ভাড়াটীয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। উভয়ে সেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া কোচম্যানকে হাবড়া ষ্টেশন যাইতে বলিল। গাড়ী চলিল।

তখন ষমুনাদাস রঙ্গিয়ার দাড়ী খুলিয়া লইয়া নিজে পরিলী রঙ্গিয়াকে পরিহিত কোণ-ছেঁড়া সাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'পর্।' রঙ্গিয়া নীরবে পরিল। ভয়ে রঙ্গিয়ার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; সে ভরে একটা কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করিল না।

যমুনাদাস রঞ্জিরার কানের কাছে মুথ লইয়া শাসাইয়া কহিল, 'যদি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ কর, তবে তোমারও দশা হক্কুরীমলের মত করিব।'

এই বলিয়া যমুনাদাস সেই রক্তাক্ত ছোরা তাহার ব্কের নিকট ধরিল। রঙ্গিয়া ভয়ে চকু মুদিত করিল—তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। হাবড়ার আসিরা যমুনাদাস কোচম্যানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া রিলিয়াকে বলিল, 'যা, এখনই চন্দননগরে চলে যা। গঙ্গা জিজ্ঞাস। করিলে বলিস্ হুজুরীমল আসে নাই। অনুভ কথা সব আমি নিজে গিয়া বলিব।'

এই বলিরা যমুনাদাস মুহূর্ত্ত মধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।
রিদিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত কিংকর্ত্তবাবিমৃঢ়া হইয়া দাড়াইয়া রহিল।
মমুনাদাদ চলিয়া যাওয়ায় তাহার হৃদয়ে দাহস দেখা দিল। অঞ্চল
ভারি বোধ হওয়াতে হাত দিয়া দেখিল, তাহাতে কি বাধা আছে। সে
ব্লিয়া দেখিল, এক তাড়া নোট। সে তথনই ব্ঝিল, কাপড় বদ্লাইবার
সমস্ব বস্নাদাস তাড়াতাড়িতে নোট ভূলিয়া রাথিয়া গিয়াছে।

দে তারবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিল। সোভাগ্যের বিষয় জিমন পথে লোক ছিল না, নতুবা তাহাকে পাগল বলিয়া ধরিত। স্থিকার ধারে উমিচাঁদ তাহার জন্ম অপেকা করিবে, এইরপ কথা ছিল। ক্রিকিডাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া সেইদিকে চলিল।

্জাহাকে ছুটিয়া আদিতে দেখিয়া উমিচাদ সম্বর পদে তাহার দিকে ক্ষিশ্রেম্ব হইল। সে তাহার হাতে নোটের তাড়া দিয়া বলিল, সর্বনাশ ভ্রেছে— হজুরীমল খুন!—-

সন্থলা কে আলিয়া বলিয়াকে আক্রমণ কবিল। বলিয়া পড়িয়া গেল—লোকটাও দেই দকে দলে পড়িয়া গেল। উমিচাদ দেখিল, এক আণিত ছোৱা শ্রে উথিত হইল। সে আর কিছু দেখিল না— দেখিতে সাহস হইল না, প্রাণভয়ে ছুটিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃষ্টির বহিভূত হইয়া গেল।

যনুনানাস কিছুদুর গিয়াই নিজের ভ্রম ব্রিতে পারিল, সে নোটের তাড়া কাপড়ে বাধিয়াছিল। কাপড় যখন রঞ্জিয়াকে পরিবার জ্ঞানিয়াছিল, তথন ভাড়াভাড়িতে সে নোট খুলিয়া লইতে ভলিয়া গিয়াছিল।

রঙ্গিয়াকে ষ্টেশনে ছাড়িয়া আদিবামাত তাহার নোটের কথা ননে পড়িল। তথন সে উন্নত্তের ভাষ রঙ্গিয়ার অফুসন্ধানে ছুটিল। বেখানে সে রঙ্গিয়াকে ছাড়িয়া আদিয়াছিল, সেখানে আদিয়া দেখিল রঙ্গিয়া নাই। সে তাহার জন্ত চারিদিকে পাগলের ভাষ ছুটিল।

সহসা সে দেখিল, রঙ্গিলা দূরে ছুটিরা যাইতেছে—দোখয়াই ছুটিল। রঙ্গিয়া উমিচাঁদের সহিত দেখা করিতে-না-করিতে বমুনাদাস আসিয়া ভাহার উপর পড়িল।

যম্নাদাস এখন উন্মও—হিতাহিত বিবেচনাশূক্ত। সে উমিচাঁদকে দেখিয়া ভাবিল, রঙ্গিয়া তাহা হইলে এই লোকটাকে ভঙ্গুরামলের
খুনের কথাই বলিতেছে—সে রঙ্গিয়ার পুষ্টে আমূল ছোরা বদাইল।
ছোরা বক্ষঃখল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িও। উমিচাদ একবাৰ্ক্ষ
অবাক্ত চাংকার করিয়া সশস্কভাবে দশহাত তফাতে হটিয়া গেল, এবং
তখনই ছুটিয়া পলাইল। যম্নাদাস ক্রত হস্তে রঙ্গিয়ার ভূলুষ্ঠত দেহ
অন্তস্থান করিয়া নোট না পাইয়া উমিচাদের পশ্চাতে ছুটিতেছিল,
কিন্তু কি ভাবিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জিয়ার দেহ জলে ভাসাইয়া দিবার জ্ব্রু
টানিয়া লইয়া চলিল। এমন সময়ে দুরে পদশক শুনিয়া রঞিয়াকে
সেইখানে ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

উমিচাদের সোভাগ্য যমুনাদাস তাহাকে চিনিতে পারে নাহ : আরও সোভাগ্য যে, সে তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না :

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবদ প্রাতে বমুনাদাদ বাড়ীর বাহির হইরা. পুলিস এ সম্বন্ধে কি করিতেছে, তাহাই সন্ধান লইতে আরম্ভ করিল। জানিল যে, পুলিস লাস লইয়া গিরাছে, এখন পর্যান্ত লাস সেনাক্ত হয় নাই। সে জানিত, কেহই তাহাকে সন্দেহ করিবে না। যে লোকটা রক্ষিয়ার নিকট হইতে পলাইয়াছিল, সে তাহাকে দেখে নাই—দেখিলেও ভাল করিয়া দেখে নাই। বিশেষতঃ তাহাকে চিনিবার তাহার কোন সন্তাবনাছিল না। তাহার ছল্মবেশ ছিল; বিশেষতঃ তাহার সেইলম্বা কালো শাড়ী। একরাত্রে এক সময়ে ছইটা খুন করিয়া বোধ হয়, য়মুনাদাস তিয় অপর কেহ এরপ নিশ্চিস্তভাবে বেড়াইতে পারিত না। তাহাকে দেখিলে কেইই ব্ঝিতে পারিত না যে, এই লোক এই ভয়াবহ কাণ্ড করিয়াছে।

গঙ্গাকে সকল কথা বলা যমুনাদাস নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিল।
সে জানিত, পুলিস ছই-একদিনের মধ্যেই কে পুন হইরাছে, জানিতে
পারিবে; তথন তাহার। হুজুরীমলের বাড়ী যাইবে—গঙ্গা, যমুনা
প্রভৃতিকে জেরা করিবে। হুজুরীমলের স্ত্রী বা যমুনা কিছুই জানে না;
রিদিয়া যদিও জানিত, সে আর এ পৃথিবীতে নাই। একমাত্র গঙ্গা—
তা যমুনাদাস তাহাকে বেশ জানিত যে, পুলিস সহজে তাহার নিকট
ক্রীয়া দেওয়া কর্ত্রা।

বিশিয়া ও তাহার উভয়ের জন্মই গঙ্গা উদ্বিগ্ন থাকিবে, তাহার নিকটে এ ব্যাপার গোপন করা ঠিক নহে। কি জানি যদি এ অবস্থায় সেনিজেকে সামলাইতে না পারিয়া কোন কথা পুলিসকে বলিয়া ফেলে ? এই সকল ভাবিয়া যমুনাদাস চন্দননগরে গিয়া গোপনে গঙ্গাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। অন্ত স্ত্রীলোক হইলে বোধ হয়, ভয়েই অস্থির হইত; কিন্তু গঙ্গা পরম নিশ্চিন্ত মনে হাসিয়া বলিল, 'শেষে বুড়োর এই দশা হইল ?'

যমুনাকালও গঙ্গার এই নিশ্মমভাবে যেন কিছু লজ্জিত হইল। বলিল, 'যথার্থই তাহাকে খুন করিবার ইচ্ছা ছিল না; সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না—কি করি ?'

গঙ্গা বলিল, 'যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই। রঙ্গিয়াকে ও রকম না করিলেই ভাল ছিল।'

'সে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিত। বোধ হয়, যে লোকটার সঙ্গে সে কথা কহিতেছিল, তাহাকে বলিয়াছিল।'

'দে কে ?'

'কেমন করিয়া জানিব ? তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাই নাই।
নিশ্চরই রঙ্গিরার প্রেমাকাজ্জা। তাহার সঙ্গে সেই রাত্রে এইখানে
দেখা করিবার নিশ্চরই কথা ছিল; নত্বা অত রাত্রে সে সেখানে
থাকিবে কেন ? আগে হইতে বন্দোবস্ত ছিল।'

'সে ত আমাকে কিছু বলে নাই।'

'আমরা ভাবিয়াছিলাম, সে পাঁচশত টাকার লোভে এ কাজ করি-তেছে, তাহা নয়—সমস্ত টাকাই নিজে হাতাইবার চেষ্টায় ছিল, তাই সে সেই লোকটাকে গঙ্গার ধারে সেই সময়ে অপেকা করিতে বলিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে দিয়া তোমার কাছে টাকা পাঠাইৰী

তথন আমি চলে গেলে সে ফিরিয়া আসিয়া সেই লোকটাকে টাকা দিবে।

গঞা হাসিয়া বলিল, 'মোটের উপর তাহাই দাড়াইল, তোমার খুন করাই সার হইল।'

ক্রোবে যন্নাদাস উন্মত্তপ্রায় হইল; কিন্তু মনোভাব গোপন ক্রিয়া বলিল, 'শ হ্বার ছইয়া গিয়াছে।'

'এখন ফাঁসী যাহাতে না যাও, তাহারই চেষ্টায় থাক ব

'এখন ভূমি অনুগ্রহ করিয়া না প্রকাশ করিলে, আমাকে কেহট সন্দেহ করিতে পানিবে না।'

'আমার দারা প্রকাশ হইবে না, নিশ্চিন্ত থাক।'

ভাহা আমি জানি।'

যমুনাদাস হজুরীমলের বাড়ী প্রবেশ করিয়া দেখিগাছিলেন বে, নগেক্তনাথ বসিরা আছেন। তাহার পর বাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

নগেল্রনাথের নিকটে খুন সম্বন্ধে পুলিস কি করিতেছে, জানিয়া একটা ফলী যমুনাদাসের মাথায় আসিয়া জুটিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া পড়িতে পারিলে, পুলিষের সকল সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে. স্থেতরাং সঙ্গে সঙ্গে দেইরূপ সাবধানও হইবার স্থবিধা হইবে।

খুনের দক্ষে দক্ষেই যমুনাদাদ একটা বুদ্ধি খেলাইয়াছিল। ছই লাদের কাছেই পঞ্জাবের সম্প্রদায়ের চিহ্ন সিঁদুরমাখা শিব রাথিয়া দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল তাহা হইলে সন্দেহ সম্প্রদায়ের উপরেই পড়িবে। নগেক্তনাথের সহিত মিলিবার আরও কারণ যে, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারের সন্দেহ গুরুগোবিন্দ সিংহের উপর যাহাতে পড়ে তাহারই চেষ্টা করিবে।

দে তাহাই করিতেছিল। প্রক্তপক্ষে তাহার উপর কাহারট সন্দেহ হয় নাই; ভগবান না মারিলে তাহাকে কেহই ধরিতে পার্দ্ধিত না। নগেন্দ্রনাথের নিকট সে প্রথমে জানিল বে, সে রাজে র ক্রিন্দ্র বাহার হাতে নোট দিয়াছিল, সে উমিচাদ। এখনও নোট উমিচাদের হাতে আছে।

সে নোটের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। উমিচাদকে পত্র লিখির। সে কৃষ্ণণে সেই পত্র লিখিয়াছিল, নতুবা কেই ভাহাকে ধরিতে পারিভ না।

ম্যাজিটের সমূথে এই সকল কথা প্রকাশ হইল। যমুনাদাস ছই খুনের অপরাধে সেসন সোপদ হইল।

## অপ্তাদশ পরিচ্ছেদ।

বে কারণেই হউক, নুগেন্দ্রনাথ এক্ষণে হজুরীমলের পরিবারের একরূপ অভিভাবক রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রায়ট জুঁহাদের দেখিতে যাইতেন, তিনি কোন দিন না গেলে তাঁহার। ভাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন।

প্রকৃত পক্ষেই তাঁহাদের দেখিবার কেহ ছিল না। ভজুরীমলের স্থা স্বামীর হর্ষ্যবহারের কথা ওনিয়া একেবারে মৃহ্মান হইরা পড়িরা-ছিলেন। এই সকল ঘটনার, তিনি পীড়িত হইরা পড়িলেন।

বমুনা একাকিনী বড়ই বিপদে পড়িল। বিশেষতঃ তাহার।
পঞ্জাববাসী হওয়ায় এখানে তাহাদের আজী সঞ্জন কেহ ছিল না।
এখন নগেক্তনাথই তাঁহাদের একমাত্র মহার।

নগেন্দ্রনাথই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া হজুরীমলের সম্পত্তি হইতে
কিছু তাহাদের জন্ত রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন,—সকলও
হইলেন। দেনার জন্ত হজুরীমলের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল;
কিন্তু নগেন্দ্রনাথের চেষ্টায় যাহা বাঁচিল, তাহাতে হজুরীমলের জীর ও

যমুনার স্থান্ত সচ্চলেক চলিয়া যাইতে পারিবে।

নগেকনাথ, মম্নার কোন ভাল পাত্রের সহিত বিবাহ দিবারও চেষ্টা করিভেছিলেন; গোলযোগ একরূপ মিটিয়া গেলে, ভাহার বিবাহ দিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। যমুনাদাস ধরা পড়িবার পূর্বেই গঙ্গা হুজুরীমলের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কোথায় গিয়াছিল, কিছুই বলিয়া যায় নাই। তবে নগেজনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন, সে ললিতাপ্রসাদৈর আশ্রেই আছে। কুট্টিটিকে হারাইয়া একণে ল্লিতাপ্রসাদের ক্ষে ভর করিয়াছিল।

ক্ষার সেসনে প্রেরিত হইবার কয় দিবস পরে, সুক্রিনাথ একদিন নিজ ঘরে রসিয়া লিখিতেছেন, এমন সময়ে তথায় অক্ষর-কুমার সহাস্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বছদিন আর এ দিকে আসেন নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'গ্রন্থকার মহাশয়, আর গোয়েন্দাগিরি করিবার সথ আছে ?'

হাসিয়া বলিলেন, 'আবার ধুন নাকি ?'

'দথ আছে কিনা তাই আগে বলুন।'

'না, মাপ করুন—একটাতেই সথ যথেষ্ঠ মিটিয়া গিয়াছে।'

'একটাতেই <sup>্</sup> আর প্রত্যহ আমাদের এই কান্ধ করিতে হইতেছে।' 'যাহার যে কান্ধ, তাহার তাহাই ভাল লাগে।'

'রাণীর গলির খুনটা লইয়া একখানা উপতাস লিখুন—আপনার অফুগ্রহে এ অভাগার নামটাও সেই সঙ্গে অমর হইয়া যাক।'

'উপন্থাস অপেক্ষাও ব্যাপারটা রহস্তময়। তবে----'

'তবে কি নায়িকার অভাব নাকি ? সে অভাব নাই।'

'গঙ্গার মত নায়িকা আর যমুনাদাদের ভায় নায়কে উপভাস কি ভাল দাঁড়াইবে ? চরিত্রে সৌন্দর্য্য চাই।'

'আপনার উপতাসে উহারা নায়ক-নায়িকা হইলে চলিবে কেন ?' 'কেন---আর কে হইবে ?'

'বটে ? নাষ্ট্রিক। ষমুনা,—আর নাম্বক ? মহাশম্ব স্বনং।'

নগেল্রনাথের মুথ রক্তাভ হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার ত সব সময়েই উপহাস। যমুনার বিধাহ হইতেছে।'

'কাহার সঙ্গে ?'

'আমি একটা ভাল পাত্র স্থির করিয়াছি।'

'ইহারই নাম কি আপনাদের উপস্থাসের নিঃস্বার্থ প্রেম।'

'আপনার ঠাট্টার জালায় আমি অভির।'

তেবে আর আমি কিছু ৰলিব না। এ গরীবকে অমর করিতেছেন কিনা, এখন তাহাই বলুন।'

'কি রকম ?'

'এই রাণীর গলির খ্নের একথানা ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিথে।'

'যথার্থ আমি এ বিষয়টা লিখিতেছি। এটা সত্য বিচনা হুইলেও উপন্তাস অপেক্ষা বিশ্বয়কর।'

'দ্ব ত এখনও শুনেন নাই।'

'আর কি আছে ?'

'তাহাই বলিতে আসিয়াছি। হজুরীমলদের গদিতে আর একটা চুরি হইয়াছে।'

আবার চুরি! কে চুরি করিল ?'

'তাহাই বাহির করিবার জন্ম গোয়েন্দার প্রয়োজন। সথ থাকে ত আর একবার উঠে-পড়ে লাগুন।'

কে চুরি করিল ? কত টাকা চুরি গিয়াছে ?'

'দেই দশ হাজার টাকা।'

'কিছু সন্ধান পাইলেন ?'

'এবার আর আগেকার মত কষ্ট পাইতে হয় নাই।'

'তবে চোর ধরা পড়িয়াছে ?'

'না, সরিয়া পডিয়াছে।'

'কে দে ? উমিচাঁদ নয় ত ?'

'ना,--श्वः ननिजा श्रमाम।'

'ननिञा श्रमाम-वाक्या! निस्कत होका निस्क हूर्ति ?'

'এই রকম প্রায় হয়। আর একজন এতদিনে সত্য সতাই সরিয়াছে।' 'কেমাবার কে গ'

'আপনার গঙ্গা।'

অতিশয় বিস্মিত হইয়া নগেল্রনাথ বলিলেন, 'আমার গঙ্গা!'

অক্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার উপতাদের।'

'आभारक मकन थूनिया वनून।'

्र जिनेन 'निन्जा अनारमंत्र ऋस्क शंकारमंती वहकान ब्रहेर ब्रहे अधिक्षान कतिर ब्रह्मि,—विराधकः यनुनामान अवारम श्राब প्राब माजाग्न जोशारक हे जब कति शोहिन।'

'তাহা ত আগেই গুনিয়াছিলাম।'

'হাঁ, আর এ দেশে থাকা চলে না--ক্রমেই দেশটা অত্যধিক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই ললিতাপ্রদাদ বাপের সিন্দুকে যাজ কিছু ছিল, লইয়া গত রাত্তে লম্বা দিয়াছে।'

'গঙ্গাও তাহা হইলে তাহার দঙ্গে গিয়াছে ?'

'হাঁ, এবার সত্য সত্যই একজনের সঙ্গে গিয়াছে ভগবান আমাদের মত গ্রীবদের ত্রাণ করিয়াছেন।'

নগেক্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'কেন ?'

অক্ষরকুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, কেন ? এ সহরে থাকিলে লক্ষী আরও কত লীলা-থেলা করিতেন, আর আমাদের প্রাণাক্ত হইত :

'ললিতা প্রসাদের বাপ কি করিতেছেন ?'

'প্রথমে পুলিদে থবর দিয়াছিলেন, কিন্তু যথন তিনি শুনিলেন যে, এ তাহার গুণবান্ পুত্রেরই কার্য্য, তথন মোকদমা তুলিয়া লইয়াছেন, নতুবা আমাদেরই দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত।'

'কোথায় গিয়াছে, কোন সন্ধান পাইলেন ?'

'হজুরীমলেরই পথামুসরণ করিরাছে; আমরা অমুসন্ধান করিরা জানিরাছি, তাহারা বোম্বের হুইথানা টিকিট কিনিয়াছে.—বোম্বে-বাসিদের উপর মায়া হুইতেছে।'

'কেন ?'

'গঙ্গার মত রত্ন সামলান সাধারণ ব্যাপার নহে—পুলিস আছি আহি ডাক ছাড়িবে।'

নগের নাথ হাসিয়া বলিলেন. 'অস্ততঃ আপনাকে তাহি তাহি ডাক 'ছাড়াইয়াছিল।'

অক্ষরকুমার বলিলেন, 'স্বীকার করি — ছ-হাজার বার।'

'উপস্থাস্থানা লেখা হইলে সংবাদ চাই।' বলিয়া অক্ষয়কুমার হাসিতে ই হাসিতে উঠিয়া নগেক্সনাথের ক্রম্দন ক্রিয়া চলিয়া গেলেন।

নগেক্সনাথ সংসারে নর-নারী কতদ্ব রাক্ষণভাবাপন্ন হইতে পারে, ভাবিরা প্রাণে আঘাত পাইলেন। স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি দেবী ভাবিতেন; সেই স্ত্রীলোকের মধ্যে গঙ্গার স্তায় স্ত্রীলোক আছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে নিদারুণ কট হইল। তাঁহার মন সেদিন নিতাস্ত বিমর্থ হইরা রহিল।

তিন চারি দিন পরে একদিন অক্ষয়কুমার আবার আসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'উপস্থাসের উপসংহার হয় নাই ত ?' নগেন্দ্রনাথ মৃত্ হাস্থ করিয়া বলিলেন, 'কেবল আরম্ভ' করিয়াছি। 'ভালই.হয়েছে।' 'কেন গ' 'লেখা শেষ হইয়া গেলে, উপদংহারটা কাটাকুটী হইত।' 'কেন, আবার কি হইয়াছে ?' 'यमूनामामरक काँगीकार्व वहेन ना।' নপেক্সনাথ বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, 'কেন ?' 'এরপ মহাপাপীকে ফাঁদীকাঠ লইতেও নারাজ হইল।' 'কেন, কি হইয়াছে ?' 'কাল রাত্রে কলেরায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।' 'ভগবান তাহাকে নিজের দরবারে সাজা দিতে লইয়া গিয়াছেন। 'এরূপ লোকের দেখানেও বোধ হয় উপযুক্ত দণ্ড নাই।'

রাণীর গলির খুন অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেক্তনাথ বাবু একখানি উপস্তাস প্রকাশ করিলেন। ছই দিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণের ছ**ই ছাঞ্চার** পুত্তক নগেল্রনাথের হাত হইতে ফুরাইয়া গেল। সহরের প্রধান প্রধান পুত্তক-বিক্রেতা, যতদিন পুত্তক ছাপা চলিতেছিল, ততদিন প্রাইকদিপের তাগীদে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে পুস্তক প্রকাশ হইবামাত্র তাঁহার। যাঁহার যত সংখ্যক আবশুক লইয়া গেলেন। ভই-ভিন্ মাদের মধ্যে সকলেরই সকল পুস্তক বিক্রন্ন হইরা গেল। নগেন্দ্রনাথ বাবু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দিতীয় সংস্করণ

আরম্ভ করিলেন।



## মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

## बिकांविक जिल्ला अतिका अत

| বৰ্গ সংখ্যা<br>শুই প্ৰ                                                                                                                      | পরিঙ          | বর পরিচয় পত্র<br>গ্রহণ সংখ্যা |                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|
| এই পুস্তকখানি নিমে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা ভাতার পূর্বের<br>গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরজ দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে<br>জবিমানা দিতে ১ইবে। |               |                                |                |  |  |  |
| নিদ্ধারিত দিন                                                                                                                               | নিদ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধান্তিত দিন              | নিদ্ধা রিত দিন |  |  |  |

| काबमाना मिर् | ) ३ <b>इ</b> (व । |                 |                                                  |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ক্ষারিত দিন  | নিদ্ধারিত দিন     | নিৰ্দ্ধারিত দিন | নিদ্ধারিত দিন                                    |
| 81-8         |                   |                 | - management standards . Makes along tracks when |
| 1-/82        |                   |                 |                                                  |
|              |                   |                 |                                                  |
| ;            |                   |                 |                                                  |
|              |                   |                 |                                                  |
| !            |                   | ĺ               |                                                  |
|              |                   |                 |                                                  |
|              |                   | !               |                                                  |
| i            |                   |                 |                                                  |
|              |                   |                 |                                                  |
|              |                   |                 |                                                  |
| ;            |                   | 1               |                                                  |
|              |                   |                 |                                                  |